## প্রথম প্রকাশ: অন্ত্রাণ ১৩৪২

প্রকাশক: অন্নপূর্বা পাল

নব ব্যাবাকপুর

২৪ পরগণা

মুক্তক: গদাধর প্রিন্টাস ৪১ডি/১০৩-মুরারীপুকুর রোড কলিকাভা-৪

## বিভাস সেমগুপ্ত

অনুজ্ঞতিমেবু

## লেখকের অস্থান্য ভাষান্তর :

দীর্ঘ জনটি। কনেঁলিয়াস রায়ানের 'The Longest Day.' ইস্তাসুস। নিক কাটারের Istanbul.'

আইদ সৌশান জ্বো। আলিস্টেয়ার মাকেলীনের 'Ice Station Zebra.'

অন্ধকারের ভারা। বাটাঃ রাউনের 'Star Crossed Lover.'

প'রে দোয়েল আসে। আসে অস্থির-লেজ টুনটুনি। শালিক—

চড়াই। রাজ্যের পাখিদের কল-কৃজনে মনে হয় কি যেন একটা

ব্যাপার চলছে। স্থশান্ত গেলেই পাখিরা পালিয়ে যায়। ভয় পায়

স্থশান্তকে।

স্থান্তর দাদামশাই গৌরমোহন সান্তাল মালতিপুরের দোতলা এই বাড়িটা সস্তায় পেয়ে যান। রিটায়ার করবার পর দেশে ফেরবার জন্মে ছটফট করছিলেন। সেই সময় এই বাড়িটা পেয়ে সেকেন্দ্রারাও থেকে তলপি-তলপা গুটিয়ে বাংলা দেশে ফিরলেন। এক পয়েন্ট পাঁচ একরের মতে। জমি আছে বাড়িটাতে। দিশি-বিদিশি জানা-অজানা ফল আর ফুলের গাছে ভরা। মানুষ সমান উচু কাটা-তারে ঘেরা এই বাড়ির গেট থেকে বাড়ি যতোদ্র বাড়ি থেকে পুকুরও ঠিক ততোখানি দূরে।

বাড়ির পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে বিশাল এক মাঠ ছড়িয়ে আছে। জলা ঘাসবন চাষ-আবাদের জমি আর নাম-না-থাকা ছেড়া-থোঁড়া এক জলের স্রোত। জল আছে কি নেই। শ্রাবণ-ভাদ্র-আধিনে সেই জ'লর থারা নদী হতে চায়। পুব দিকে ফেঁশন। পুব-পশ্চিমে চলে গেছে টেনের লাইন। উত্তর দিকে অনেকখানি জুড়ে গাছপালা মাঠ তারপর লোকালয়। সব দিকেই মাথার উপর আকাশ। নীল সারসের মতো ডানা মেলে দিয়েছে। চোখ তুলে তাকালে সেই নীল ছায়া সব সময় চোখ আচ্ছন্ন করে রাখে।

গাড়ির শব্দ আসছে। এখুনি কুয়াসার ভিতর থেকে ভারি
ইঞ্জিনের মুখটা বেরিয়ে আসবে। সিগত্যালের চোখটা ক্রকুটি করে
তাকিয়ে আছে। মাথা তুলে স্থশান্ত গাড়িটাকে এক ার দেখতে
চায়। তারপর মাথা নামিয়ে ভাবে—সকাল থেকে দাদামশায়ের
ঘোড়া মহীলালের কথা মনে পড়ছে। মাঝবাতে ঘুমের ঘোরে
আধীবল থেকে মহীলালের পা-ঠোকার শব্দ কানে আসত।
গ্যা ঠুকে মশা তাড়াত মহীলাল। ঘুম চোখে প্রাশ ফিরতে গিয়ে

জেগে যেত স্থশান্ত। মশারির ভিত্তর শুয়ে মনে হত একলা আন্তাবলে বোধহয় মহীলালের ভয় করছে!

ছোটমাসি মারা যাবার পর দিদিমা এ বাড়িতে থাকতে পারলেন না। দাদামশাই তাই সবাইকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন। হাতে কাজ নেই পয়সারও দরকার দাদামশাই হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিন্ শুরু করলেন; আর দ্রে রোগী দেখতে যাতে অস্ত্রবিধা না-হয় সেজন্যে ঘোড়া কিনেছিলেন একটা। যাদের কাছ থেকে কেনা মহীলাল তাদেরই দেওয়া নাম। ভোর না-হতে মুন্না মিঁয়া মহীলালকে ডলাইমলাই করে দিয়ে যেত। ছোটবেলায় ভয়ে মহীলালের কাছে কিছুতেই যেত না স্থান্ত। দাত্ত কতোদিন জোর করে মহীলালের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে আর স্থান্ত ভয়ে ক্কিয়ে ক্লে উঠেছে। দিদিমা রাগ করেছেন, ছেলেটা এভ ভয় পায় তরু শোন না তুমি। দাদামশাই হাসতেন, তোমার নাতিটা একেবারে ভিতুর ডিম।

একটু বড় হয়ে স্থশান্ত এক-একদিন দাতুকে না-বলে ভোরবেলাং একলাই বেরিয়ে পড়েছে। সকালের খোলা হাওয়ায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে কি মজা লাগত! খোলা মাঠের দিখিদিকে ঘোড়া নিয়ে উড়ে যেত স্থশান্ত। অড়হর ক্ষেত বাঁয়ে ফেলে জেলা বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠত। তারপর সোজা রাস্তা ধরে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে বুনো গাছপালা পেরিয়ে একেবারে কুমার নদীর ধারে। শীতে জল তখন নিচে নেমে গেছে। তল অবধি দেখা যায়। ওরি কোথাও এক-আধটা মাছ স্রোত ঠেলে উজানে পাড়ি দিছে। নদীর ধার দিনে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যেত স্থশান্ত। অনেকটা এগিয়ে মাঠে গিয়ে শ্রুত! ঘোড়া ছলকি চালে মাঠের কুয়াসা ভেঙে নিজের ইচেছ মত চলত। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে ঝাপটা মারত। চল এসে পড়ত মুখের উপর। অনেক দ্রে মাঠের ওপান্ত স্থাতা সূর্যক কুয়াসার মধ্যে চোখ মুছতে দেখা যেত জনহীন সেই মাঠের তেপান্তরে জনহীন সেই মাঠের তেপান্তরে ক্রান্তরে মাঠের ক্রিজকে অতিন বীর

No. 18:4.95

রাজপুত্র বলে মনে হত তখন। মনে হত অনুদ্দেশ এই পথের কোথায় যেন গল্লে শোনা রাজকন্মা বন্দিনী হয়ে আছে!

এমনি অকারণে কতো দিন নদীয়া জেলার নীলমণিগঞ্জের আদিগন্ত মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনো পায়ে কেঁটে কখনো ঘোড়ার পিঠে। কতো গ্রীম্মের সকাল-বিকেল অড়হর গাছের ছায়ায় কেটেছে। নির্জন তুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুমার নদীর পারে একলা চলে গেছে। এপারে-ওপারে রুপোলি জলেরা বারংবার কারায় মাথা কুটে মরছে। বোধ হয় কিছু বলতে চায় – কি সে কথা স্থশান্ত আজও জানে না। ইচ্ছে করে, আরেকবার কুমার নদীর কূলে বসে তাদের কথা শোনে। আজ হয়তো বুঝতে পারে।

স্তর্ণান্তর কতো তুপুর সেখানে তন্ময় হয়ে কেটেছেঁ। ঘুঘু আর শালিকের ডাকে বিস্তীর্ণ সেই তুপুরের রোদ ভেঙে- সরে আজও চার-পাশে বুঝি ছড়িয়ে আছে।

তারে। চমকে ওঠে স্তশান্ত। তার আধ-বোজা চোখের উপর দিয়ে একট। পাখি উড়ে গেল। এমন গাঢ় নীল শরীর আর দিঘল হলুদ ডানার পাখি আগে দেখেনি তো এখানে। রাত্রে যে পাখিটাকে দেখে স্তশান্তর ভয় হয় এর কোথাও সেই ভয় নেই। আলোর আনন্দ সারা শরীর থেকে ঠিকরে যাচ্ছে। গাছপালার আড়ালে হঠা২ কোথাও ডুবে গেল!

একট ক্ষুণ্ণ হয়ে স্থান্ত নিজের ভাবনাটাকে আবার তুলে নিলঃ ছোটবেলার সেই পরিচিত মাঠ, মাঠ-ভবা অড়হরের ক্ষেত—সাদাটে ফুলে বোঝাই, আখের ক্ষেতে বাতাস লেগে দিনরাত সরসরানি মরমরানি সে সব কোথায়। আহা-রে, কোথায় সেই কুমার নদী! আম জাম আর বেতের ছায়ায় ঢালু হয়ে যাওয়া পাড়ে ঝোপের তলায় যখুন-তখন ডাত্কের ডাক, আমের বোলে চৈত্রের গল্পতী জোছনার রাত, মাঠের উপর মেঘ করে থাকা নিথর বিকেল—সে

সব কোথায় গেল! তারা তো সব আছে। তেমনিই আছে। পথে যে দরজা দেওয়া যাবার কোন উপায় নেই!

আজ এই-স্থশান্তর সেই-স্থশান্তকে স্বপ্ন বলে মনে হয়।
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে স্থশান্ত ফিসফিস করত, দাতু ও-দাতু ?
স্থশান্তর ডাকে সাড়া দেবার জন্মেই কিনা কে জানে গৌরমোহন
বোধহয় সারা রাত জেগে থাকতেন, কি বলছ দাতুভাই ?

তোমার কাছে যাব।

মশারি তুলে নেমে এস। এইতো আমি বসে তামাক খাচ্ছি। গৌরমোহনের গড়গড়া একবার থেমে আবার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করত।

কয়েক হাতৃ মাত্র তবু স্থশান্তর মনে হত কত দূর।
দাতু। কাঁদ-কাঁদ গলায়.আবার ডাক দিত স্থশান্ত।
কি হল ?

ভয় করছে।

ভয় কিসের—এই তো আমি বসে আছি—এস নেবে এস— অন্ধকারে হারিয়ে যাব যে। ছোট্ট স্থশান্তর গলায় উদ্বেগ।

অবশেষে দাতু তার কালো পেট মোট। সিন্দুক থেকে নেমে নাতিকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। হৈমবতী জানতেও পারত না।

দাতুর কোলের মধ্যে নিরাপদ হয়ে স্থশান্ত বায়না ধরত, গল্প বলো দাতু—

দীর্ঘ একটা নিঃশাস স্থশান্তর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আংসে। সকালের রোদ রূপকথার মত স্তন্দর হয়ে উঠেছে। ফুলফোটা গাছের গায় সেই রোদের আঁকিবুকি।

চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে। অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কাটতে হবে। চুল সরিয়ে দিয়ে আকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছোটবেলার ভাবনায় ডুবে থাকে স্থশান্ত। সন্ধে হতে জোনাকিরা দল বেঁধে বন থেকে উড়ে আসত। আর স্থশান্ত পড়া কামাই করে পাতার ঠোঙায় জোনাকি ধরে রাখত। রাত্রে মা মশারি টানিয়ে দিয়ে গেলে জোনাকিগুলো মশারির মধ্যে ছেড়ে দিত। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে দেখত অন্ধকারে জোনাকিরা ঘুরে মরছে। উপরে উঠছে। নিচে নামছে। সবুজাভ-হলুদ আলো এক-একবার দপ করে জলে উঠছে।

নিশ্চল স্থশান্তর পায়ের কাছে একটা কাঠবেড়ালি নেমে এসেছে। লেজটা স্থশান্তর গায় লাগছে। স্থড়স্থড়ি লাগতে হিহি করে হেসে ওঠে স্থশান্ত। কাঠবেড়ালিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। লেজটা ঘাসের উপর পতাকার মত মুহূর্তের জন্মে জেগে থাকতে দেখা যায়।

খোকা।

স্থশান্ত পিছন ফিরে দেখে মা এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি এত সকালে ? অবাক হয় স্থশান্ত।

ঘুম ভেঙে গেল তাই। হৈমবতী এগিয়ে এল, এত সকালে তুই এখানে কি করছিস ?

হঠাৎ নীলমণিগঞ্জের কথ। মনে পড়ল। মহীলালের কথা মনে পড়ল। কিছুতেই আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। জানো মা. মালতিপুরের বন্দীশালার মতো এই বাড়ী থেকে নীলমণিগঞ্জের সেই বাড়িটা অনেক ভালো ছিল! তোমার মনে আছে মা, পৌষ মাসে আখের গাড়িগুলো একটানা ন্টেশনের দিকে আখ বোঝাই হয়ে যেত। আমি ছুটে গিয়ে আখ টেনে নিতাম। তোমার বয়স তখন কম ছিল। তুমিও সেই আখ খেতে। অক্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্থশান্ত স্বগতোক্তি করে, তোমার মাথায় তখন এফটাও পাকা চুল ছিল না।

হৈমবতীও বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল স্থশান্তর ্থা শুনে। নীল-মণিগঞ্জের সেই স্ময়টা স্থাখর কি ছুঃখের কে জানে! তবে নীলমণি-গঞ্জে যেতে হয়েছিল অনেক ছুঃখে। সব কিছু হারিয়ে।

মহীলালকে এখন হাতের কাছে পেলে সামনের মাঠটা একবার চক্কর দিয়ে আসত স্থশান্ত। পায়ের বুড়ো আঙুল স্থি পেটে একটা গুঁতো দিলেই ব্যস্—আর দেখতে হত না—একদৌড়ে মীরপুরের অড়হরের খেত্ তারপর নাবাল জমিটা পেরিয়ে—দৌড়—দৌড় আর দৌড়—!

খোকা, আমি যাচ্ছ। হৈমবতী ফিরে যায়, তুই আয় অনেক কাজ আছে।

চলে যাচ্ছ মা ? এত সকালে আনার কাজ কিসের ? একটু না হয় বসলে—

হৈমবতী দাঁড়ায় না। গাছপালা ঘেরা পথের ভিতর দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। সিঁড়িতে পা দিয়ে হৈমবতী স্থশান্তর দিকে ফিরল, দরখাস্তগুলো আজই লিখে সকালের দিকে ডাকে ফেলে দিয়ে আয়—

উত্তর না দিয়ে ফিসফিস করে স্থশান্ত, এখন আমি যাব না। আর দরখান্তও করতে পারব না। বাঁধান ঘাটের উপর শুয়ে পড়ে স্থশান্ত, ইংরিজি অনার্স—বেকন মার্লো সেকস্পীয়রের দাম কি আজকাল। ব্যালেন্স সাট তৈরি করতে পারি না—সায়েন্সের ডিগ্রী নেই—এখন আমি চাকরীর বাজারে অচল। দরখান্ত করে লাভ কি। এখন আমি শুয়ে নীলমণিগঞ্জের কথা ভাবব। হারানো এল্ ডোরাডোকে মনে-মনেই পাব। সেখানে ইণ্টারভিউ নেই—উমেদারি নেই—কপোরেশনের কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে নিজেকে ছোট বলে মনে হয় না। তারপর ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা নেই। চোখ বুজে শুয়ে থাকে স্থশান্ত।

এক ডিবেটিং-এ তার চমৎকার ইংরিজি শুনে ইংরিজি-এক দৈনিকের সম্পাদক সহকারী সম্পাদকের চাকরি দিয়েছিলেন। বেশ কয়েক মাস চাকরি করার পর কি যে হল—হঠাৎ একদিন স্কুল-কলেজে পাওয়া সার্টিফিকেট নিয়ে সম্পাদক মশাইয়ের নাকের সামনে ধরে চেঁচাতে স্কুরু করল স্থশান্ত, দেখুন মশাই আমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে কি কাজ করছে!

তারপর সম্পাদকের কামরা থেকে বেরিয়ে সহযোগীদের সামনে গিয়ে সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলতে থাকে, আমার সঙ্গে শক্রতা করে কোন লাভ হবে না। এ-সব চাকরির আমি পরোয়াই করি না!

কাগজের চাকরি আর টেঁকে নি।

তারপর সি. আই. টির এক ফুলে চাকরি জোগাড় হল। হৈমবতী নিজেই যোগাযোগ করে দিয়েছিল। সেখানে কিছুদিন ভালোই চলল। তারপর স্থশান্ত হেড্মিস্ট্রেসের ইংরিজির ভুল ধরতে স্থরু করল। হৈমবতীর কাছে খবর গেল। স্থশান্ত হৈমবতীর নিষেধ শুনল না। বলল, চাকরী যায় যাক ভুল সহ্য করতে পারব না মা। ঠোকাঠুকি চলল। শৈষকালে স্থশান্তকে বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হল।

ভাগ্যের জোরে তৃতীয় বার ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসে একটা কেরানির কাজ জুটে গেল। সেখানেও একই ইতিহাস। একদিন অফিসারের লেখা একটা সাকু লার হাতে আসতে তার চেম্বারে গিয়ে হাজির, এই নিন সই করে আবার ইস্ত্য করুন। প্রিপোজিসন্ আরু পাস্ট পারফেক্ট কটিনিউয়াস্ টেনসের ভুল ছিল শুধরে দিয়েছি। শুনে তো অফিসারের চোখ ছানা বড়া! কয়েকদিন বাদে ইনসাবর্ভিনেশনের অজুহাতে কেন তার চার্করি যাবে না তার কারণ দেখাতে বলা হল। স্থশান্ত কৈফিয়ৎ না-দিয়ে ছাং ইয়োর জব বলে ঘরের ছেলে ঘরে

স্থশান্ত ভাবে মাঝে-মাঝে কেন যে তার এমন হয় কে জানে!

কোথায় পাতার আড়ালে ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুর ডাক শুনলে স্থশান্তর বিকেল-বিকৈল মনে হয়। ঘুন আসে। ঘুম এলে স্বপ্ন দেখে।

কতোক্ষণ আকাশের দিকে অপলক হয়েছিল স্থশান্ত মনে নেই। হঠাৎ মনে হল মা যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। গলার স্বরে অনুমান করে তাকে ছোঁয়া গেল না। কান পেতে রাখে স্থশান্ত। হয়তো এতদ্র থেকে শোনা যাবে না। বাতাসে ভেসে এল হৈমবতীর গলা, আরে, সতুদা তুমি। এস-এস ভেতরে এস! এবার স্থশান্তর কৌতৃহলকে প্রশ্রায় দিতে হল। উঠে অল্ল-স্কল্ল ঝরা পাতা মাড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাড়ায়। ঘরের ভিতর দোয়েলের ডানার মতো ধূসর অন্ধকারে অপরিচিত একটা মুখ।

হৈমবতী বলে আমি তো ভাবতেই পারি না সতুদা, তুমি আসবে—আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

গলা বাড়িয়ে স্থশান্ত দেখে হৈমবতীর মুখে খুসি ঝকব'ক করছে। সতুদার উত্তর দিল না। নিঃশব্দ একটা হাসি ক্রমশ স্পন্ট হয়ে ওঠে তার মুখে, আমিই কি জানতাম হৈম।

তুমি আমার খবর পেলে কি করে ?

পেলাম আর কোথায় জুটে গেল হঠাৎ। কতো দিন ধরে যে ইচ্ছে করছিল তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তা' বেশ করেছ।

অনেকদিন বাদে স্থান্ত মাকে হাসতে দেখে। দেখে অবাক হয়।

তুমি বোস সতুদা। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। হৈমবতী দ্রুত পায় বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকে, খোকী ও-খোকা—

গম্ভীর ও চাপা গলায় স্থশান্ত উত্তর দেয়, কি বলছ ?

কিছু খাবার-দাবার আনতে হবে বাবা।

কার জন্মে ? স্থানান্তর চোখ দুটো পিটপিট করে।

আয় ভেতরে আয় খোকা। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি তোর মামা হন।

মামা ৷ অবাক হল স্থশান্ত, কি রকম মামা মা ?

দাত দিয়ে নিচের সোঁট কামড়ে ধরে ভাবে হৈমবতী। তারপর সহজ হয়ে বলে, আমার ছেলে-বেলার খেলার সাথি—সেকেন্দ্রারাওয়ে এক জায়গায় মানুষ হয়েছি। তোর দাতুর সঙ্গে জ্যাঠামশাই মানে সতুদার বাবার সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তারও বেশি। হঠাৎ থেমে গিয়ে হৈমবতী বলে, তুই বরং আগে খাবার নিয়ে আয় পরে চা খেতে বসে একসঙ্গে গল্প করা যাবে।

আমি যেতে পারব না। স্তশান্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে। এই খোকা। শোন বলছি। যেতে পারবি না কেন শুনি ? কদূর যেতে হবে বল তো!

ছিঃ—

চা আর বিষ্ণুট দাও। জিঞ্জার নাট তো ভাল বিষ্ণুট। একদিন এসৈছে সতুদা। হয়তো আর কোনদিন আসবে না। দাঁডা টাকা এনে দি।

এমন বিরক্ত কর!

টাকা নিয়ে স্থশান্ত গেটের কাছাকাছি গিয়ে সিলভার ওক গাছের তলায় দাঁড়ায়। পিছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায় না। কি ভেবে সিলভার ওকের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্থশান্ত।

অনেকক্ষণ বাদে জানালার কাছে এসে হৈমবতী দেখে স্থান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

তুই এখনও যাস নি ? \*

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে চমকে উঠে স্থশান্ত বলে, এই যাচ্ছি—

গেটের বাইরে পা দিয়ে স্থান্তর বিমর্ম ভাব কেটে গেল।
নিজের অজান্তে বাজারের উলটো দিকে হাঁটতে স্থরু করে।
অনেকদূর এগিয়ে স্থান্তর খেরাল হল। রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে
যায়! মনে হল অনেকদূর চলে এসেছে। এক ফিরে বাজারে
থেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে
ঢালু বেয়ে মাঠের সমতলে নেমে গেল।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতর তাকাতে হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে সত্যপ্রসাদ, তোমার ছেলে বুঝি ?

হাা, আমার ছেলে।

কতো বয়েস হল ?

কুড়ি-একুশ হবে বোধহয়।

অবিকল তোনার মুখ। অন্ত কে,থাও ওকে দেখলেও তোমার কথাই আমার মনে হত হৈম। কি করে ও ?

কিছুই না।

তার মানে ? একটু বুঝি কৌতৃহল বোধ করে সত্যপ্রসাদ, কিছু করে না কেন—অতবড় ছেলে।

কি জানি। বলি তো অত করে, কিছু একটা কর্ আমি আর পেরে উঠছি না খোকা। শোনে। উত্তর দেয় না। সারাদিন পুকুরের ধারে, বাগানে গাছপালার মধ্যে, সামনের মাঠে ঘুরে বেড়ায়। সবচেয়ে মুসকিলের ব্যাপার হল, ওর ধারণা—সারা পৃথিবী ওর শক্র তাই কিছ করে উঠতে পারছে না। ঘর পার হয়ে দরজার কাছে থেমে হৈমবতী বলে, একটু বোস সভুদা। আমি চা করে আনি।

তোমার বাবা কোথায় হৈম ?

তিনি বোধহয় পাখিদের খাবার দিয়ে ফেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন। জনকয়েক বৃদ্ধ আসেন ফেশনে তাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করেন। চা খাবার সময় হয়েছে। এই এখুনি এসে পড়লেন বলে—

দ্রুত পায় বেরিয়ে যায় হৈমবতী। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত যেতে হৈমবতীর পারের গতি শ্লথ হয়ে আসে। মুহর্তের জন্মে বুকের কোথায় যেন আশ্চর্যবন্ত্রণা অনুভব করে।

উন্মনে জল চাপিয়ে দিয়ে অবশ হয়ে দাড়িয়ে থাকে হৈমবতী। ছোট একটা মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে। তার পিছনে একটা ছেলে। সারামাঠে চ্কন্দর-গাঠগোবির ক্ষেত। কোথাও চনকের অঙ্কুরিত পাতার গালচে পাতা। ছেলেটা মেয়েটাকে ছুঁতে চায়। মীঠ ভূতে এসে ধাপে ধাপে উচু হয়ে গেছে। সব চেয়ে মন্দির। মেয়েটি অবলীল ভঙ্গীতে একটার পর এক। হয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসে হাপায়। ঝুকে পড়া ডেহুয়া গ. তার মুখের উপর ঝিলমিল করে।

একটু পরে ছেলেটা উঠে এসে মেয়েটার পাশে বসে। তার তুজনের সে কি হাসি!

মনে পড়ছে: ভূতেশরের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। ছড়িয়ে পড়ছে সেই ঘণ্টার শব্দ চারপাশের মাঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করে থাবা গাছপালার পাতার আড়ালে বসে-থাকা বটের তিতির তোতা আর স্থগ্যা পাথী চমকে-চমকে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। পশলা-পশলা রোদ রৃষ্টি হচ্ছে মাঠে।

ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। কতোদিন বাদে সেই গন্ধ এখনও যেন অনুভব হয়। হাতরাস থেকে যে শাহি-সড়ক সেকেন্দ্রারাও ছুঁয়ে পুবে কাশগঞ্জ চলে গেছে সেই পথের চলতি-মানুষও ঘণ্টার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় হৈমবতী।

মন্দিরের বারান্দায় বসে পশ্চিম দিকে তাকালে যদ্দুর দেখা যায় সাপড়ি আর আনারের বাগিচা। দক্ষিণে বোদ্বা আর নহর। বোদ্বা আর নহরের সঙ্গে সমান্তরাল আম নিম আর আমলতাসের সার। অমল তাসের গোছা-গোছা ফুল তুপুরেও বুঝি বিকেল বেলার হলুদ আলো হয়ে থাকে। আর উত্তরে সেকেন্দ্রারাও সহর। সেখান থেকে তারা দৌড়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে ইদারার জল খেয়ে সহরে যাবার পথে তারা মাঠ ঘুরে যেত। জলে নেমে পানিফল খেত। কেউ হয়তো কনকনে জল কারো গায় ছিটিয়ে দিত। খিলখিল করে হাসত চু'জনে। মিউনিসিপ্যালিটির জমা দেওয়া পেয়ারা আর াদিমের বাগান কাঁচা ফল পেড়ে চিবোত। তারপর পাহারা-.র সহরের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

না। আর অলীক ভাবনা নয়। হৈমবতী চা করতে খোকা কেন যে এত দেরী করছে! বড়্ড, বিরক্ত হয়

স্থান্ত ফিরছে না দেখে চা আর বিষ্ণুট নিয়ে হাজির হল হেমবতী। লজ্জা করছে।

চা করতে এত দেরী!

কি কৈফিয়ৎ দেবে বুঝে উঠতে পারে না হৈমবতী।

্রতামার ছেলে ফিরেছে ?

মাথা নাড়ে হৈমবতী, না ফেরেনি। কখন ফিরবে কে জানে! ওর জন্মে বসে থাকতে গেলে তোমার আর চা খাওয়া হবে না।

তা' হলে ? অবাক হল সত্যপ্রসাদ।

ভাবতে হবে না। ওমনি ওর স্বভাব—শোধরান গেল না—। হৈমবতীর গলায় অনেকখানি কুঠা। তবে সেটুকু সামলে নিতে দেরি হল না হৈমবতীর, তোমাকে দেখে আশ্চর্য লাগছে সতুদা— এত পালটে গেছ তুমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না! আরে, চা খাক্ত না যে—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাপড় দিয়ে নিজের মুখ মুছে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, বৌদি কোথায় ? ছেলে মেয়ে ক'টি ?

আমি তো বিয়ে করিনি হৈম। বিস্কুটে কামড় দিয়ে সত্যপ্রসাদ মিটমিট করে হাসে।

বিয়ে ক'রোনি! হৈমবতী ফিক করে হেসে ফেলে বলে, যাঃ মিথ্যে কথা!

স্ভিয়, হৈম আমি বিয়ে করিনি।

কেন ? হৈমবতীর গলার স্বর ভারি হয়ে যায়, বিয়ে করলে নাকেন সতুদা?

এমনি। ধরো স্থযোগ হয়ে ওঠেনি।

ও। নিষ্পালক হৈমবতী সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃতুস্বরে বলে, এতদিন বাদে আমাকে তোমার মনে পড়ল।

মনে তুমি সব সময়ই আছ। তাইতো এলাম তোমাকে দেখতে— সত্যপ্রসাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হৈমবতী বলে, আমাকে আর কিছু দেখার নেই সতুদা। সব খুইয়ে বসে আছি।

তোমার স্বামী १

জানি নে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী, বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি নে। নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। এই আশ্চর্য শরতের দিন বছরের পর বছর চোখের সামনে মিছিল করে যায় আর দিনের পর দিন হৈমবতী ক্লান্ত হয়ে আসে। আশা মরে যায়। চোখের আলো কমে আসে। বুকে তেমন আর বল পায় না। ক্লান্তি। শুধু ক্লান্তি। সঞ্চয় করে রাখা স্থথের সেই নীল প্রুটি ছাড়া জীবনের আর কোথাও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ বাদে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, তোমার বাবা তো এখনও এলেন না ?

কি জানি।

তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতাম। নিজের মনে কথা বলে সত্যপ্রসাদ, তাহলে—

উত্তর দিল না হৈমবতী।

তা'হলে। একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ার সত্যপ্রসাদ, আসি—
হৈমব ীও সত্যপ্রসাদের পিছনে এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, দেখে
তো গেলে সভুদা তোমার সেই হৈম স্থাখ নেই। শুনে গেলে
তার পামী নিরুদ্দেশ। ছেলেটা মানুষ হল না। তার সম্পর্কে
কোন ভাবনা রেখ না। তার ছঃখ নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে
দাও—

ভুল করছ হৈম। সত্যপ্রসাদ ফিরে দাড়ায়। হঠাৎ নিজের অজান্তেই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে হৈমবতী এখানে এসে আর আমার অশান্তি বাড়িও না। নিজের এই অবস্থায় কাউকে
আমি সহু করতে পারি না। মনে হয় তারা বুঝি আমাকে—

নিশ্চল চোখে হৈমবতীর দিকে চেয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, আমি চলে যাচ্ছি হৈম—

উত্তেজনায় হৈমবতীর বুকের ভিতর দপদপ করে। কোন উত্তর দিতে পারে না। অনেকক্ষণ বাদে তার ঠোঁট নাড়ে, এসো—

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল সত্যপ্রসাদ তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। সত্যপ্রসাদ গেট পার হয়ে গেল। হৈমবতী স্থির হয়ে কি-যেন-একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে।

দরজা খোলা পড়ে থাকে। দোতলার বারান্দায় উঠে গেল হৈমবতী। এখনও ফেশনের প্লাটফর্মে সত্যপ্রসাদকে দেখা যাচ্ছে। এখনো ফিরিয়ে আনা যায়। ইচ্ছে ছিল, সত্যপ্রসাদকে সারাদিন ধরে রে. তবিয়ে-তরিয়ে ছেলেবেলার স্থাখের স্বাদ নেয়। অথচ তাকে ফিরিয়ে দিল হৈমবতী। এসেই ফিরে গেল মানুষ্টা। হৈমবতী তাকে একবার থাকতেও বলল না।

ট্রেন এল। ট্রেন চলে গেল। ফেশনে সত্যপ্রসাদকে আর দেখ। যায় না।

তুপুরে গৌরমোহনকে খাইয়ে নিজের ঘরে গেল হৈমবতী।
কতো-দিন বাদে অন্থর একটা স্মৃতি উন্মনা করে তুলেছে। কখন
ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। বিকেলে হৈমবতীর যখন ঘুম ভাঙল
তখনো স্থশান্ত ফেরে নি। সূর্য একেবারে ঢলে পড়েছে। ভাঙা-চোরা
কালো মেঘের গা-ফেটে আগুনের মতো তীত্র আলো ঠিকরে যাচেছ।
ঝড়ো বাতাস মাঠ ভর্তি সর্মে ফুলের হলুদ রঙ ঢেউ হয়ে যাচেছ।

হৈমবতী আয়না, চিরুনি, সিঁতুরের কৌটো আর চুল বাঁধা ফিতে

নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে। চুল-বাধা শেষ করে পশ্চিম আকাশের সূর্যের মতো মস্ত বড় এক ফোটা দিল কপালে। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে চিলে কোঠার সিঁড়ির উপর বসে রইল। কতোক্ষণ অন্ধকার সব ঢেকে ফেলেছে খেয়াল নেই। আজ সারাদিন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে কারো বুকে মাথা রেখে শান্তি পায়। যে সব-দায়ির সব-ভার থেকে হৈমকে চিরকালের মত মুক্তি দেবে। না, তেমন কেউ নেই। মা বেঁচে থাকতে তার কাছে তবু ঠাই মিলত। বছরখানেক হল মা নেই।

অনেকদিন বাদে হৈমবতীর গলা গুনগুনিয়ে ওঠে,

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।

মনের কান্না বুঝি গানের স্থর হয়ে বেরিয়ে আসে। বার-বার গাইতে থাকে হৈমবতী। জীবনে আশ্রয় করবার মতো কিছু বুঝি আর নেই।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হৈমবতী জানে স্থশান্ত এসেছে।

তুমি উপরে বসে আছ মা আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে মরছি!
কি করছ এখানে—এঁটা— চুপ করে বসে আছ যে বড়—কথা
বলছ না কেন ?

কি কথা বলব ? হৈমবতীর গলায় জ্বালা। তুমি বড্ড রেগে যাও মা! তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলতে এস না! কেন মা?

সকালে তুমি যা' কাণ্ড করলে তাতে আমি আর তোমার মা হতে চাই না।

তুমি বড্ড রেগে গেছ মা। স্থশান্ত মায়ের গা-ঘেঁষে বসে। গেট পেরিয়ে দেখি বিষ্টি ভেজা মাঠ এলিয়ে আছে। ইচ্ছে হল মাঠের উপর দিয়ে একবার হেঁটে যাই। তুমি তো জানো মা, ভেজা মাঠে হাঁটতে আমার কি রক্ম ভালো লাগে! ভাবলাম, একবার হেঁটে তারপর বাজার থেকে খাবার আনব। অর্ধেকটা যাবার পর দেখি পথ আটকে আছে মরা খালটা। সেখানে মাচার উপর বসে একটা ছেলে তার বাবার জাল পাহারা দিচ্ছে। আমাকে দেখে বলে, ও বাবু একটু বোস না—আমি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে মাঠে বাবাকে পোঁছে দিয়ে আসি। আমি বললাম, তাড়াতাড়ি আসবি—

যাব আর আসব! ছুটে চলে গেল সে।

আমি উঠে বসলাম মাচার উপর। মাথার উপর তালপাতার ছাউনি। তলা দিয়ে জল যাচছে। কলকলিয়ে ছলছলিয়ে। কি মিষ্টি শব্দ। ধারে-ধারে বক বসে আছে। এখানে সেখানে কাদা-থোঁচা। ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি পাখি-পাখালি মাঠভরা সবুজ। নীল আকাশটা হঠাৎ বুঝি নৌকোর পালের মতো বাতাসে ফুলে উঠেছে।

বসে থাকতে-থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

স্থশান্ত বলতে গিয়েও থেমে যায়, তুমি তো জান না মা সারারাত আমি ঘুমোই না। সেই অনাছিপ্টির পাখিটার জন্মে সারারাত জেগে থাকি আর সকাল হলেই ঘুম পায়।

থাক। হৈমবতীর গলায় নিম্পৃহতা, আর শোনার দরকার নেই! বাঃ-রে, সবটুকু না-শুনলে বুঝবে কি করে! হৈ বতী চুপ করে থাকে।

ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখি, সদরে বসে আছি। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন বাবা। আমি তার দিকে তাকাতে বললেন, আমাকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারলে না তো! আমি এখন কলকাতাতেই আছি।

বাবা! হৈমবতী অবাক হয়ে স্থশান্তর মুখের দিকে তাকায়,

স্বপ্নে যাকে দেখলি কি করে বুঝলি তোর বাবা ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী এ বাড়িতে তো তার একখানা ফটোও নেই!

তিনিই তো বললেন। আমি সদরে বসে ছিলাম। একজন ভদ্রলোক এসে বললেন, এটা কার বাড়ি ?

অপরিচিত লোক। উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল না তবু বললাম, আলাউদ্দিন খিলজির বাড়ি!

ভদ্রলোক বললেন, এখানে গৌরমোহন সান্থাল থাকেন না ? গন্তীর হয়ে উত্তর দিলাম, থাকেন। এখন নেই। ফেশনে বেডাতে গেছেন। কখন ফিরবেন জানি না।

ও। শুনে ভদ্রলোক দমে গেলেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন, তা' হৈম—হৈমবতী এখন কোথায় ? এখানেই থাকে তো ?

থাকে। মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

সারাবাড়ির গায় চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এখন আছে নাকি ভিতরে ?

বললাম, টিউশনি করতে গেছে।

কোথায় ?

পাশের ফেশনে।

কখন ফিরবে ?

তার তো ঠিক নেই। তবে আটটার ট্রেনেই আসবে।

দেরি হয় না ?

দেরি হবে কেন ? তার তো দেরি হবার মত কোন জায়গা নেই। তুমি তার কেউ হও নাকি ?

আমি তার ছেলে।

তাই নাকি! ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন, তবে তো আমি তোমার বাবা হই।

খোকা। হঠাৎ হৈমবতীর গলার স্বর ভারি হয়ে গেল, তোমার বাবা সিগারেট খান না! তা'হবে। তবে স্বপ্নে তো মা সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে থাকে। সবচুকু কি আর সত্যি থাকে। তাহলে আর স্বপ্ন কিসের ?

আমাকে চিনতে পার ? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

না তো। মাথা নাড়লাম আমি, দেখিইনি কোনদিন আপনাকে।
দেখবে কি করে। ভদ্রলোক বললেন, তোমরা তো কেউ চাও
নি আমাকে। তা'ছাড়া তোমার দান্যমশাইয়ের বাড়িতে আমার
জায়গা হবে কি করে।

আমি বললাম, হবে না কেন বাবা ?

কি করে হবে ? সারাবাড়িতে ক্যাক্টাস্ বসিয়েছ। সারাক্ষণ কাঁটা বেঁধে। কাঁটাকে আমার বড্ড ভয় খোকা।

আমি চুপ করে রইলাম মা।

এখানে-সেখানে অর্কিড আর পোর্টালুকা ঝুলিয়েছ। বাবা অভিযোগ করলেন, চলতে ফিরতে গায় লাগে। আর যে-টুকু ফাঁকটাক আছে সেখানে বদরি আন বুলবুলির গাঁচ। বাতাসে ঝুলছে। আচমকা হেসে উঠলেন তিনি, এর মধ্যে তোমাদেরি জায়গা হয় না, আমি কোথায় থাকব। বাড়িখানাকে তো দেখছি চিড়িয়াখানা আর বোটানিক্যাল গার্ডেন বানিয়ে তুলেছ।

আমি চুপ করে রইলাম। কি যে উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ বাদে বললাম, বদরির। কি চমৎকার শিস দের বাব।। বললে বিশাস হবে না, বুলবুলির শিস শুনে সিলোইজিনি অর্কিডের ঘুম ভাঙে। জ্যোৎসারাতে তারা গন্ধ ছড়িয়ে কথা বলে। আপনি যদি এখানে থাকেন আপনার ভালো লাগবে। ওরা কারো অনিষ্ট করে না। সংসারের ভালো-মন্দে থাকে না—

ভালো-ভালো। বাবা বললেন, ওই সব নিয়ে থাক তোমরা। তোমরা কি আর আমাকে চাও ?

সত্যি আমরা তোমাকে চাই। বাবাকে তুমি বললাম আমি। তোমাকেই আমাদের সব চেম্বে দরকার। খেটে-খেটে মায়ের শরীর ভেঙে গেছে। চুল সাদা হয়ে আসছে। চোখে কালি পড়েছে। সব
সময় বুক ধড়ফড় করে। মা আর কতদিন খাটবে! আমার
চাকরি নেই। কাঁড়ি-কাঁড়ি দরখাস্ত করেও একটা চাকরি জোঠাতে
পারছি না। বসে থেকে আমারও বুঝি মাথা খারাপ হয়ে যাচেছ।
তুমি এলে আমাদের সব অস্তথ ভাল হয়ে যাবে। আমরা স্থায়্য
হয়ে উঠব।

হঠাৎ বাবা বললেন, আমি যাচ্ছি।

আমিও বাবার শ্বিছনে চললাম।

একটু এগিয়ে বাবা বললেন, চমৎকার গোলাপ তো—নাম কি ? মাঈরীন্ অব্ স্তইডেন্।

বাঃ, চমৎকার চারটে সাদা গেরোবাজ পায়রা বুঝি গা-ঘেঁষে জড়োসড় হয়ে বসে আছে। তোমার হাতের লাগানো বুঝি ?

আমি থৃসিতে উপ্তল হয়ে উঠলাম।

কাজের ছেলে তো তুমি!

বাবার প্রশংসা শুনে হাসতে গিয়ে মনে হল বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছি না তো '

তোমার মুখ দেখতে পাচিছ না কেন বাবা ? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

বাবা আবার হাসলেন।

আমি বললাম, বাবা, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন!

কী রকম অন্তুত ব্যাপার ভাব দেখি। উত্তেজনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি ছেলেটা আমার পাশে বসে আছে। তাকে কিছু না-বলে নেমে এলাম। তারপর ন্রাটা বিকেল মাঠে-মাঠে ঘুরেছি। বাবাকে সপ্ন দেখে পাগল হয়ে গেছিলাম মা। আর মুখ দেখতে না পেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেলাম। সারামাঠ চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগলাম, বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—তোমার মুখ দেখতে চাই—মুখ দেখতে চাই— কথা বলতে-বলতে স্থশান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল আর পাগলের মতো বিকৃত আর ভাঙাচোরা গলায় চেঁচাতে-চেঁচাতে নিচে নেমে গেল, বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—

হৈমবতী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কয়েকদিন উন্মনা হয়ে যায় হৈমবতী। স্থশান্তর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না।

স্থান্ত একলা পুকুরের ধারে বসে থাকে! গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কখনো অনসূয়া প্রিয়ংবদার সঙ্গে পুকুরের জলে সাঁতার কাটে। কোথা থেকে একটা বসন্তগৌরি পাখি এনেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিস্ দেয়।

সেদিন তুপুরে হৈমবতী ঘুমুলে সুশান্ত কাউকে নাবলে কলকাতায় পাড়ি দিল! অনেকদিন ধরে কর্পোরেশন স্কুলে একটা মান্টারির চেন্টা করছে। কলেজের এক বন্ধুর দাদা কাউন্সিলর্। সেই সূত্রে আলাপ। বন্ধুটি অনেকবার চেন্টা করে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে পড়তে গেছিল। স্থবিধে হয় নি। তাই দাদা এদেশে পড়াশুনো হবে না বলে বিদেশে মিলিং শিখতে পার্টিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে অপদার্থ ভাই গম পেষাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কিংবা ক্যান্টিন ম্যানেজ্মেন্টের ওপর ডক্টরেট্ করে ফিরে আসবে। আর কোথাও কোন রাজকন্যার পিতা প্রচুর ব্ল্যাকমানি জমিয়ে রেখেছে সকন্যা উপহার দেবে বলে। অথচ তার থেকে কত ভাল ছাত্র হয়েও স্থশান্ত একশ ষাট টাকার একটা মান্টারি জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচেছ। মায়ের অবসন্ধ শরীরের রোজগারে ভাগ বসাতে হচ্ছে!

কাউন্সিলর্ মশাইয়ের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে স্থশাস্ত। একঘর লোকের সামনে চাকরির উমেদার হয়ে যেতে লজ্জা করে। নিজেকে বড়ো ছোট বলে মনে হয়। ভিতরের মামুষটি লচ্জায় জড়োসড় হয়ে থাকে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু লোকের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। এক সময় শেষ অভ্যাগতকে বিদায় দিতে (গণ্যমান্ত কেউ হবেন বোধ করি) কাউন্সিলর্ মশাই বাইরে এলেন। ভদ্রলোক গাড়িতে উঠলে স্থশান্ত এগিয়ে যায়। এই স্থযোগ। নিজেকে সামনে ঠেলে দেয়। মুখে হাসি সাজিয়ে রাখে। সেই হাসিকে আবার বিষশ্বতা দিয়ে আবছা করে ঢেকে দেয়। মুয়ূর্তের জন্তে মুখটাকে তুলে ধরে। এসব যেন ধূর্ত আর ভণ্ড কাউন্সিলরের চোখে ধরা পড়ে।

আরে তুমি!

অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি আপনার জন্যে। স্থশান্ত তার কথায় উচ্চারণে নিজেকে নৈরাশ্যে বিপর্যস্ত একটা চরিত্র হিসাবে খাড়া করতে চায়।

দাঁড়িয়ে কেন বসতে পার তো! সংশ্লাচ করে। না। তুমি আমার ছোট-ভাইয়ের বদু! ছোট-ভাই হও। চল ঘরে গিয়ে বসা যাক। যেতে যেতে কাউন্সিলর্ জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করলেন, দেখ তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। সত্যি, অনেক দিন হয়ে গেল কিছু করা যাচ্ছে না তোমার জন্যে—। বোস—। বাড়ির ভিতর থেকে ঘুরে এলেন কাউন্সিলর্ মশাই।

ইতিমধ্যে চা এশে গেল।

নাও চা খাও। চা খেতে-খেতে কাউন্সিলর্ বললেন, তোমার জন্মে বলে রেখেছি এডুকেশন্ কমিটির চেয়াবম্যানকে। ভদ্রলোশ দেখা করতে বলেছেন। হপ্তাখানেকের মধ্যে দেখা কর্তি যাবে বোধ হয়। তবে জানো তো আমাদের কর্পোরেশ সেখানে দিনের বেলা রাত আর রাত্রে দিন হয়। বিশ্য জন্মে সিন্সিয়ার্লি চেফা করছি অথচ তোমার হু এ্যাপয়েণ্ট্ মেণ্ট্ বন্ধ নেই। কারা পাচেছ কি

আশা পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে স্থশান্ত, আপনি ভালো করে বলে রেখেছেন তো ?

বলে রেখেছি। তবে কাজের লোক তো—মাঝে-মাঝে গিয়ে মনে করিয়ে দেবে। প্যানেলে তোমার নাম আছে। আফিসার্টা বড্ড বেয়াড়া। স্থশাস্ত উঠল।

কাউন্সিলর্ও উঠলেন, আমাকে আবার বেরুতে হবে।
কলকাতা মেলার গ্রাণ্ড সাক্সেসের পর আমাদের ম্যানেজমেণ্টে একটা
হোটেল খুলব ভাবছি। অবিশ্যি—। তাকে চিন্তিত মনে হল, ইঁছুরের
পোষ্টমর্টম রিপোর্টের ওপর আমাদের পলিটিক্যাল্ কেরিয়ার্ নির্ভর
করছে। আজ সন্ধেবেলা রিপোর্টটা কাউন্সিলর্স ক্লাবরুমের দরজায়
টানিয়ে দেওয়া হবে। কপালে কি আছে কে জানে! অবশ্য পাবলিক
আমাদের সিন্সিয়ারিটিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নি। ত্র'দিন জল
না পেয়ে এত কয়্ট হয়েছে তবু টু শক্টি পর্যন্ত হয়নি।

রাজ্যসরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে আন্এম্প্লয়মেণ্ট সম্পর্কে আমরা কিরকম সজাগ দেখছ তো ? ফুটপাথের এক ইঞ্চি জমিও আমরা ফেলে রাখিনি। হকার্সদের বসিয়ে দিয়েছি। ব্যবসা করে দ্ব'পয়সা করছে। শিয়ালদার চৌহদ্দি জুড়ে দিনরান্তির বেচা-কেনার বাজার বসেছে। রাসবিহারী—এস্প্লানেড্—শ্রামবাজারের পাঁচ মাথার ভ্যালুয়েবেল্ জায়গাগুলো এতদিনে সত্যি কাজে লাগছে। অনেকে অবিশ্যি কাগজে লিখে বিরোধিতা করছে কিন্তু একথা তো সত্যি: Hunger is greater than anything!

স্তশান্তের মনে হয় আজকের চোখে-দেখা কলকাতা বুঝি
তারের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; আর সেই
লিলিপুটের মতো অসংখ্য হকার বেসাতি নিয়ে তার
অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। মিটার মিলিমিটার জুড়ে
ঘুম ভেঙে গ্যালিভার অবাক হয়ে গেছিল।
বহয় ভাঙবে না।

স্থা রাজপুত্রের মতো সপ্রতিভ কলকাতার বদলে একোন লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রের কুৎসিৎ কালিঝুলি মাথা কিস্তৃত কলকাতা!

অথচ কত ছুটির দিন সকালে স্থশান্ত দেখেছে ঘুম-ভাঙা কলকাতা সলজ্জ চোখে আকাশের দিকে অপলক। রাত্রেও মিলিত কিংবা নিমীলিত চোখে তারাদের দিকে চেয়ে আছে। সিঁথির মতো এলিয়ে থাকা ধর্মতলার নির্দ্ধন পথের দ্বপাশে গোল্মোরের স্বর্ণাভ-হলুদ কুস্থমে মুগ্ধ হয়েছে। হায়, জব চার্নকের লালিত শিশুটি পরিণত হবার আগেই মৃত্যুর ক্রীতদাস হল।

কী হে কথা বলছ না যে ? কাউন্সিলর্ জিজ্ঞাসা করলেন। একটু হাসে স্থশান্ত।

দাড়াও, তোমাকে একটা চিঠি লিখে দি। প্যান্ড টেনে নিয়ে কাউন্সিলর মশাই মাথা নিচু করে লিখে যেতে লাগলেন।

স্তশান্ত কাউন্সিলারের দিকে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল। তার
মন মনে-মনে কথা বলতে থাকে: ডারুইনের বিবর্তনবাদ পিছু
হতে স্তরু করেছে নাকি! প্রাগিতিহাসের বানর-মানুষ
পিথেক্যান্থ্রোপাসের চেয়ে বেশি বুদ্ধি কি এই সব জবুথবু
কাউন্সিলরদের মাথায় নেই ?

স্থশান্তর কৌতৃহলের ইচ্ছে করে, হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে মাথার খুলি খুলে ফেলে এই সব পৌর-পিতাদের মস্তিক্ষ মজ্জা পরীক্ষা করে দেখে। হযতো এদের মস্তিক্ষের কোষে সৌন্দর্য-চেতনার কোন স্নায়ুগুচ্ছ নেই।

সৌন্দর্য। কাউন্সিলরদের সম্পর্কে এই শব্দটা ভাবতে গিয়ে তার বিচ্ছিরি একটা হাসি পেল। ট্রাংসের্যাটপ্সের মতো দুর্ভেগ্ন চামড়ার বর্ম দিয়ে এদের শরীর ঢাকা। ঘাড়ের ওপর ছাতার মতো ঢেউ খেলান স্থদ্ট হাড়ের ঘের—মাথায় ভয়ঙ্কর তিনটে তীক্ষ্ণ শিঙ। অনুভূতির পরিসর শৃহ্য।

এই চিঠিটা চেয়ারম্যানকে দিও!

বাড়িতে যেতে হবে নাকি ?

ক্লাবরুমে দিও। ঈষৎ ব্যস্থ হয়ে ওঠেন কাউন্সিলার, এতক্ষণ হয়তো রিপোর্ট টানিয়ে দিয়েছে। কি যে হবে বুঝতে পারছি না—

তা' সত্যি, যেখানে হঁছুর স্থাবোটাজ করে সেখানে আপনারা আর কি করতে পারেন! স্থশান্ত সাস্ত্যনা দেয়।

কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামে স্থশান্ত। দানবের মত বিশাল এক সভাতা স্কাই-ক্রাপার হয়ে মাথা তুলেছে। লিমোজেন চ্যাম্পিয়ন ষ্টুডি-বেকারের বহর বুঝি তার হাতের খেলনা। রেডিয়াম ডায়ালের মতো লোভ ঝকঝক করছে তার চোখে।

স্থান্তর ইচ্ছে করে, নখ দিয়ে হিংস্র আক্রোশে এই সভ্যতার মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে দেয়। এত তোমার দম্ভ অথচ একশ ষাট টাকা মাইনের একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পার না। মানুষের লোভ নিয়ে খেলা কর—দরিদ্রের প্রয়োজন মেটাতে পার না!

একটা দেশলাই জেলে সভাতার মুখে আগুন দিলে কেমন হয়! হেসে ওঠে স্থশান্ত—কী বোকা সে! হাসি আর থামতে চায় না। এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসতে থাকে। হঠাৎ মনে হল রাস্তার লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। হনহন করে হাটতে থাকে সে। কর্পোরেশনের চাকরির জন্মে কতদিন আর নচ্ছার চেন্টা চালাতে হবে কে জানে! একটা নিরাশা বোধ স্থশান্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে থেমে গেল স্থশান্ত, আরে এই তো সেই ভদ্রলোক! তাদের বাড়িতে গেছিলেন আর খাবার আনতে গিয়ে স্থশান্ত কোথায় চলে গেছিল। সামনে দিয়ে যেতে হবে। বড়ড লজ্জা করছে। কী ফ্যাসাদ! গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে।

কাঠবেড়ালির মতো ছাইরঙের ডোরাকাট। সোয়েটার পরে দাঁড়িয়েছিল সত্যপ্রসাদ। স্থশাস্তকে সে দেখতেই পায় নি। মুখ ফিরিয়েই দেখে সামনে স্থশাস্ত, তুমি এখানে কোথায় ? স্থশান্ত মুখে এমন একটা ভাব আনে যেন সত্যপ্রসাদকে চিনতে পারছে না, মানে—আপনাকে তো—

হো-হো করে হেসে ওঠে সত্যপ্রসাদ, কিছুদিন আগে তোমাদের বাড়ি গেছিলাম বেড়াতে—আর আমার জন্মে খাবার আনতে গিয়ে তুমি ফেরার হয়ে গেলে—মনে পড়ছে ?

মানে দেখুন—সভাি বলছি—ইচ্ছে করে করিনি। ক্ষমা করবেন—

থাক্-থাক্—। সত্যপ্রসাদ আদর করার ভঙ্গিতে চাপড়ে দেয় স্থশান্তর পিঠ।

আরেক দিন যদি আসেন আমাদের বাড়িতে—

আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আক্র পালিয়ে যাবৈ না তো ? হো-হো করে হাসে সত্যপ্রসাদ

খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এট,√ঠ একটা চুৰ্ঘটনা বলতে পারেন। আপনি আরেকদিন আস্তন।

বলছ ?

সত্যি—

আচ্ছা। যাব একদিন। ু দিন- দেখে তো যাওয়া হয়ে উঠবে না হঠাৎ একদিন হুট করে গিয়ে হাজির হব। কি বল ?

তাই যাবেন। আপনার স্থবিধেমত। একটু চুপ করে থেকে স্থশান্ত বলে, যাই তা' হলে—

কোথায় যাচ্ছ এখন ?

বাড়ি। স্থশান্ত দেরি না-করে বাস ধরে। ভেবেছিল মালতিপুর লোকালটা ধরতে পারবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল ছুটতে-ছুটতে গিয়ে হাতল ধরে লাফ দিয়ে উঠল স্থশান্ত।

গেটের সামনে পৌছে স্থশান্ত দেখে হৈমবতী সিলভার ওকের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি আজ পড়াতে যাওনি মা ?

কি করে যাব। বাবা বুড়োমানুষ, তাকে তো একলা রেখে যাওয়া যায় না। তুই না-বলে চলে গেছিস! ঘুম থেকে উঠে দেখি তোর আর থোঁজ নেই। একটা দিন এমনি কামাই হল।

হোক গে। একদিন না-হয় ছুটি নিলে। বাড়ির দিকে চলে গেল স্থশান্ত।

হৈমবতী একলা সিলভার ওকের তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়িতে পা দিয়ে সুশান্ত ফিরে দাড়ায়, আজ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল মা।

কোন ভদ্রলোক? হৈমবতী অবাক হল, কে?

আরে সেই যে—কি নাম কে-জানে, একদিন সকালবেলা এখানে এসেছিলেন না ?

সতুদা ?

তাই হবে বোধ করি।

কি বললি তাকে ?

বললাম, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। আরেকদিন যদি আসেন আপনি।

কি বলল সতুদা ?

একটু কিন্তু কিন্তু করা ছলেন তারপর বললেন, যাব একদিন— জ্র-কুঁচকে হৈমবতী বলে, আসতে বলার দরকার ছিল না কিছু।

বাঃ, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু তাই বললাম। দাহুও তো কয়েক-দিন ধরে বলছেন, দেখা হল না। দেখা হল না। হাই তোলে স্থান্ত, পথের বলা তো নাও আসতে পারেন ভদ্রলোক! যাক গে খেতে দাও মা। আজ কিন্তু চু' কাপ চা খাব।

কেন ?

কি জানি, এক-একদিন ইচ্ছে করে।

খাবার ঢাকা আছে। চা একবার হয়ে গেছে আবার দাহু এলে সন্ধেবেলা হবে। স্থশান্ত চলে গেল।

গাছপালার ভিতরে একলাই পায়চারি করে হৈমবতী।

সত্যপ্রসাদকে স্থশান্ত আসতে বলে এসেছে। না, বললেই ভালো হত। এই ক্লান্ত অচল,অসহ জীবনে সেই পুরোন হৈমবতী আর বেঁচে নেই। কী লাভ এখানে এসে!

সেকেন্দ্রারাও শব্দটা তার মনের মধ্যে চমকে ওঠে।

আওরংজেব সবে তখন দিল্লী অধিকার করে বর্টসছেন। সাজাহান কারাগারে। দারা যুদ্ধে হেরে আরে। উত্তরে কোথায় ফেরার। এমন সময় খবর হল, স্থবা বাংলার শাসনকর্তা স্থজা রাজমহলের রাজ-প্রসাদে অভিষেক সম্পন্ন করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষনা করে দিল্লী অধিকার করতে ছটে আসছেন।

ত্রস্ত আওরংজেব সেনাপতি মীর জুমলা আর পুত্র মুহম্মদকে তিরিশ হাজার সৈত্ত দিয়ে স্থজাকে আটাকানোর জত্তে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে আটঘাট বেঁধে আগ্রা থেকে রওন। হলেন।

পথে থামতে হয়েছিল কয়েকবার। বর্তমান আলিগড় সহর থেকে মাইল দশেক পুবে একটা মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলেছিলেন আওরংজেব। সেই থেকে এই পত্তনি। তারপর গ্রাম বেড়ে এখন মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই খানেই চোখ মেলেছিল হৈমবতী। এখানেই সত্যপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয়। হুরমতগঞ্জ আর লট্কা কুয়া কত দূর! এ পাড়া-ওপাড়া।

শ্বৃতিকে নেড়েচেড়েও সবটুকু মনে পড়ে না হৈমবতীর। অথচ কতোদিনের কথা!

ছেলে ছিল না গৌরমোহনের মেয়েকে তাই পুরুষের মতো করে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। হৈমবতীর খেলাধূলো দৌড়-ঝাপে বাধা দিতেন না। সেই খেলাধূলোর মাঝখানে কি করে যেন ছু'জনের মন জানাজানি হয়ে পেল।

একদিন সত্যপ্রসাদ হৈমবতীকে ভূতেশ্বের মন্দিরে নিয়ে গেল। ছু'জনে তখন বড় হয়ে উঠেছে। মন্দিরের চহুরে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, তোমাকে একটা কথা দিতে হবে হৈম।

কী কথা সতুদা ?

বলো দেবে ?

না জেনে দেব কি করে!

ভূতেশ্বরের মন্দির ছুঁয়ে তোমাকে কথা দিতে হবে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

খিলখিল করে হাসে হৈম। হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসছ যে ? অবাক হয়ে তাকায় সত্যপ্রসাদ।

হাসব না! এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বল তুমি সতুদা! হৈমবতীর হাসি আর থামতে চায় না, বিয়ে পর্যন্ত বাঁচি না মরি তার ঠিক নেই আগে থেকে তোমাকে কথা দেব! আর তা' ছাড়া ধর—,ফিক ফিক করে হাসে হৈম, কথা-টথা দিয়ে শেষকালে তুমি যদি আর কাউকে বিয়ে কর সতুদা ?

আমি মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। তা'হলে আমিও করছি।

এমনি একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার ঘটেছিল। হৈম তাকে অল্পবয়সের ছেলেখেলা বলেই মেনে নিয়েছিল। সত্যপ্রসাদ কি ভেবেছিল সেই জানে। তারপর হৈমর আর মনেও ছিল না।

কতোদিন হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ ন্হরের ধারে বেড়াতে গেছে। গরমের দিনে ন্হরের জলে নাইতে নেমেছে। ফরেষ্ট বাংলোর বারান্দায় ইউক্যালিপ্ট্যাসের ছায়ায় গা ভিজিয়ে বসেছে। সামনের পরিপাটি লনের পর কুয়াসার মত নিমের ফুল ঝরে পড়েছে। আম গাছের বুকের তলায় বোম্বার জলের হুটোপাটি বারবার কানে এসেছে। জল-মোরগা দম্পতি গাছের মাথায় তীক্ষ চিৎকার ছড়িয়ে দিয়েছে।

তুজনের নিভৃত কথামালায় এসব বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। সত্যপ্রসাদের ছেলেমানুষি স্বভাব ছিল। লোমরি দেখে তাড়া দিয়েছে ধরবার জন্মে।

হৈমবতা হেসে উঠেছে, তুমি পাগল নাকি সতুদা—দৌড়ে ওকে ধরতে পারবে

দেখি তো। সত্যপ্রসাদ ফাকা মাঠে শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে গেছে। তারপর বিফল হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসেছে।

মাঠে লঙ্কা পেকে টুকটুকে লাল হয়ে আছে। লঙ্কার লোভে নানা রাজ্যের টিয়া এসে ক্ষেতে নামে। সহরে ফেরবার পথে সত্য-প্রসাদ আলের উপর লাঁড়িয়ে হাততালি দিতে ট্যা-ট্যা শব্দ করে টিয়ারা আকাশে পাখা মেলত। আর সবুজ ছায়ায় অ্বন্ধকার হয়ে যেত চোখ। সেই সব আশ্চর্য ছবি এখনো মনে আছে।

একবার এক হেমন্তের দিনে সকালের দিকে হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ নহরের দিকে বেড়াতে গেছিল।

পথে সত্যপ্রসাদ বলল, লিওর গায়ে ঘা হয়েছে।

কী করবে ?

ভাবছি।

ভেটানারি ডাক্তার দেখাও না।

ভাবছি।

তারপর ন্হরের ত্রীজের উপর উঠে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি দাঁড়াও হৈম আমি একটু ঘুরে আসি। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল সত্যপ্রসাদ। অনেকখানি এগিয়ে পিছন ফিরে দেখে হৈমবতী। তুমি!

হাসে হৈম, তোমার পিছনে যাচ্ছি—

পাগল নাকি তুমি!

কেন ?

আমি যাচ্ছি সাপের খোলস আনতে— আমিও যাব। মিটমিট করে হাসে হৈম। কি যে পাগলামি কর—

তুমি করতে পার আর আমি পারি না ? হৈমবতীর মুখে ছুটুমি হাসি হয়ে ওঠে।

কক্ষনো না! অত্যন্ত বিরক্ত হয় সত্যপ্রসাদ।

কক্ষনো হ্যা! খিলখিল করে হাসে হৈম।

সবে অমাবস্থা গেছে। সাপেরা খোলন ছাড়িয়ে এখানে-সেখানে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। গায়ে পা লাগলে আর দেখতে হবে না!

কি রকম গোয়ার্তুমি যে হৈমকে পেয়ে বসেছিল কে জানে, আমার পা লাগতে পারে তোমার লাগতে পারে না ?

সত্যপ্রসাদ রেগে উত্তর দিয়েছিল, যা'ইচ্ছে তাই কর।

ন্হর আরে বোম্বার মাঝামাঝি সরু অথচ দীর্ঘ জঙ্গলের গভীরতায় চুকে পড়ে চুজনে। আগে সত্যপ্রসাদ পিছনে হৈমবতী। মহানিম অমলতাস চিড়্ চিহোড়্ গাছের ডালপালা-মেলা অরণোর মধ্যে সাপের খোলস খুঁজতে থাকে সতাপ্রসাদ।

এলাকার লোকের। কুকুরের গায় ঘা হলে রুটির সঙ্গে সাপের খোলস মিশিয়ে খেতে দেয়। সকালেই কোথা থেকে খবর জোগাড় করেছে সতুদা। লিও সতুদার প্রাণের দোসর। আফগান হাউও। হাউও। কী চমৎকার দেখতে। মাথায় সিংহের মতো সোনালি কেশর ঘাড় বেয়ে নেমে এসেছে। পশমের মত নরম লোমে সারাদেহ ঢাকা। জাঠামশাই—সতুদার বাবা কোথা থেকে এনে দিয়েছিলেন।

শতমূলের জঙ্গলে পথ আটকে আছে। অমল্বেতের লতানে ডালপালা অক্টোপাশের মতো হাত বাড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। তারি মাঝ দিয়ে সন্তর্পনে পথ করে সত্যপ্রসাদ। পিছনে হৈমবতী। ক্তোক্ষণ ধরে খুঁজছে—সাপের খোলসের কোন পাতা নেই।

নিঃশব্দ বন। মাঝে মাঝে ন্ছরের ওপার থেকে বাদর বাচ্চার কুই-কুই শব্দ ভেসে আসছে। কখনো ঝরাপাতার উপর ওদের ত্র'জনের পায়ের শব্দ। হৈমবতী একবার মাত্র বলেছিল, ফিরে গেলে হ'ত না সতুদা ? আমার ভয় করছে।

পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছিল সত্যপ্রসাদ। উত্তর দেয় নি।
 এক জায়গায় এসে থেমে গেল ত্ব'জনে। সত্যপ্রসাদের পিছন থেকে
হৈমবতী দেখে, সামনে অর্জুন গাছের ডালের উপর প্রকাণ্ড একটা
সাপের খোলস এলিয়ে আছে। অল্প বাতাসে কাঁপছে। বন-তরইয়ের
লতায় সামনেটা হিজিবিজি। সত্যপ্রসাদ এগিয়ে হাত বাড়াতে
গেছিল। জামা টেনে ধরে হৈমবতী বলে, আগে একটা লাঠি দিয়েঁ
দেখে নিলে হত না ?

কথাটা মনে ধরেছিল সত্যপ্রসাদের। একটা লম্বা ডাল ভেঙে খোলসের দিকে বাড়াতেই গুঁড়ির গর্ত থেকে বিদ্যুতের মতো একটা ফণা হিসহিসিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল দু'জনে। এত বড় সাপ দেখেনি কখনো। বোম্বার কালভার্টের উপর বসে হাঁপায় তারা। হৈমবতীর বুক তখনো কাঁপছে। ভয় কিছুতে যেতে চায় না। শেষে জন্মলের পথ ফেলে শাহি-সড়ক ধরে সেকেন্দ্রারাও ফিরে এসেছিল।

ফেরবার পথে হৈমবতী বলেছিল, কি যে কুকুর পোষ!
আচ্ছন্ন সত্যপ্রসাদ কোন উত্তর দেয় নি।
খামি কুকুর একদম পছন্দ করি না।
চোখ তুলে তাকায় সত্যপ্রসাদ।

তোমার কুকুর পোষা দেখে গা ঘিনঘিন করে সভুদা। হরিণ কি ময়ুর পুষতে পার না! কেমন স্থন্দর!

হরিণ পাব কোথায় ?

ন্হর ধরে আরো পুবের দিকে এগিয়ে যাও না—কত হরিণ চরে বেড়াচেছ। আমাদের চাকর রামচাঁদকে নিয়ে যাও! জ্ঞাল পেতে ধরে দেবে।

<sup>\*</sup> সত্যি-সত্যি একদিন কাউকে না-বলে রা**ম**চাঁশকে নিয়ে হরিণ

ধরতে গেছিল সত্যপ্রসাদ আরো পুবে ন্হরের জঙ্গলে। যেখানে বরেলির জঙ্গলের সীমা এসে মিশেছে।

বাড়ির লোক সারাদিন থোঁজ পায় না। এখানে সেখানে ছুটোছুটি।থোঁজাথুঁজি কাছে-দূরে।পরদিন সন্ধ্যেবেলা রামচাঁদ বাঁশেরুর ঝোড়ায় শুইয়ে সত্যপ্রসাদকে নিয়ে এল। চারজন দেহাতিলোক তাকে বয়ে এনেছে। হরিণ ধরতে গিয়ে চিতার পাল্লায় পড়েছিল সতুদা। ন্হরের জঙ্গলে হরিণ না-পেয়ে বরেলির জঙ্গলের সীমায় চুকে পড়েছিল। রামচাঁদের নিষেধ শোনেনি। ভাগ্যি ভালো বেঁচে গেছে। রামচাঁদের তাড়ায় সরেগেছিল চিতাটা। যাবার সময় কাঁধের কাছটা আঁচড়ে দিয়েছিল।

গৌরমোহন গিয়ে রাগারাগি করতে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, আমি কি করবো কাকা, হৈমই তো বলেছিল হরিণ ধরে আনতে। বাড়ি ফিরে গৌরমোহন সেই-কথা বলতে লজ্জায় পরদিন আর মুখ দেখাতে পারে না হৈমবতী।

দাগটা এখনো বোধকরি আছে। ফিসফিস করে হৈমবতী, বজ্জ ডাকাবুকো মানুষ ছিল সতুদা। হৈমবতী একবার বললেই হল যে করেই হোক তা করা চাই—

প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। নির্লিপ্ত চোখ দুটো তুলে ধরেছে। দেখছে না কিছুই। ভাবছে। মঞ্চ-মনে কেবল ভেবে যাচ্ছে।

তারপর একদিন সতুদা ম্যাট্রিক পাশ করে হঠাৎ কি-যেন-একটা শিখতে বন্ধে চলে গেল। যাবার সময় অস্তৃস্থ হৈমবতীর সঙ্গে একবার দেখা করেও যেতে পারল না!

সতুদা, তখন যদি তুমি একবার দেখা করে যেতে—একটিবার যদি বলে যেতে তা'হলে এমন হয়! হৈম সারাজীবন তোমার অপেক্ষা করে থাকত। তুমি তো হৈমকে চিনতে সতুদা! যাবার আগে একবার যদি বাজিয়ে যেতে তোমার হৈম তোমারই থাকত। কবে একদিন ভূতেশবের মন্দির ছুঁয়ে কি-একটু বলেছিলাম সেইটুকু তুমি আঁকড়ে রইলে। হায় অভাগী হৈমর তো তার এতটুকু মনে ছিল না। মনে যদি থাকত তা'হলে হৈমর কি আজ এমন দশা হয়। তুমিও বিয়ে করলে না। পথে পথে ঘুরে বেড়াচছ। আর আমার সারাজীবন চোখের জলে নদী হয়ে গেল।

চোখ মোছে হৈমবতী।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার এল বুঝি হৈমবতীর শরীরের কানায়-কানায়।

মা বলেন, আর তো ঘরে রাখা যায় না।

বাবা বলেন, কি করি বলত, এই বিদেশে কোথায় এখন পাত্র পাই!

তখনই তো তোমাকে বলেছিলাম দেশ-গাঁ একেবারে ছেড়ে দিও না। আসা-যাওয়া রাখা ভাল। শুনলে সে-কথা! পাট চুকিয়ে বসে রইলে—

তবু গৌরমোহন হাতরাশ আলিগড় আগ্রা রায়া মথুরা থেকে পুবে কাশগঞ্জ অবধি ছেলের গোঁজ করলেন। শেষে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ছেলের থোঁজ পাওয়া গেল। বাবা কলকাতায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। অবশ্য তার আগে ছেলের জ্যাঠামশাই মেয়ে দেখে গেছেন। তার দেখাতেই সব। ছেলে মেয়ে দেখবে না।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কেমন দেখলে ?

'ভালো।

নিজের চোখে দেখেছ ?

না, তা' অবিশ্যি দেখিনি। তবে ছেলের জ্যাঠামশাই বললেন, স্থপুরুষ স্বাস্থ্যবান বিদ্বান।

তুমি তো গেলে ছেলে দেখতে ? তা' গেছিলাম। গৌরমোহন আমতা-আমতা কমেন তবে ছেলে না দেখেই ফিরলে—অত খরচ-পত্তর করে গেলে—
তারাও কিছু বললেন না আর আমিও মুখ ফুটে কিছু বলতে
পারলাম না। কি রকম যেন লজ্জা করতে লাগল।

বাবার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
শেষ পর্যন্ত হৈম ঠকেনি। যেমন গায়ের রঙ—তেমনি স্বাস্থ্য।
মাথায় একরাশ কালো চুলের এলোমেলো। মস্ত বড় দুটো চোখে
পৃথিবীর সমস্ত আলো-অন্ধকার ধরা পড়ত। দু'হাতের মধ্যে হৈমকে
যখন জড়িয়ে ধরত কি-রকম-যেন অসহায় মনে হত নিজেকে। অথচ
কি যে ভাল লাগত!

গৌরমোহন সাগ্যাল কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে দিলেন। জাঁকজমক করেই দিলেন।

বিষের সময় সতুদার কথা এতটুকুও মনে পড়েনি। আত্মীয়-স্বজন পরিজন সানাই সব মিলে ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্নের মতো ঘটে গেল। বিষের পর স্থরপতির ভালোবাসায় ডুবেগেছিল হৈম । সত্যপ্রসাদ সেখানে বিদ্নু ঘটায় নি।

খবর পেল আলিগড়ের রানিদিদির কাছে। সেবার শীতে কলকাতায় এসেছিল তাই দেখা করে গেল হৈমর সঙ্গে।

সতুর খবর কিছু জানিস ?

না তো। অবাক হয়ে মুখ তুলে চায় হৈমবতী, কতে। দিন যে সতুদার সঙ্গে দেখা হয় না।

সেকেন্দ্রারাও ফিরে ভোর বিয়ের কথা শুনে সতু অবাক। কার কাছে আর থোঁজ পাবে। তাই আমাদের বাড়ি এসেছিল। তোর সব কথা শুনে বলল, মেয়েদের কি এতটুকুও বিশ্বাস করা যায় না রানিদিদি ?

আমি বললাম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাজ আবার কে করল ? সতু বলল, হৈম ভূতেশবের মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বে করবে না। তার বিয়ে হয়ে গেল জানতেও পারলাম না! এতদিন যে দ্রদেশে পড়াশুনা করছিলাম সে তো তার দিকেই চেয়ে—তাকে নিমে সংসার পাতব—তাকে স্থংধ রাখব—গলা ছলছল করছিল সতুর।

আমি বলনাম, তুঃখ করে কি আর হবে ভাই। চাকরিতে বোস। সোনার বউ এনে দেব।

হাসল সতু। কথার উত্তর দিল না। একটু পরে নিঃশাস ফেলে বলল, আমার আর কিছু রইল না। ভাবছি, এখন কি নিয়ে বাচি—জন্মেই তো দেখছি—পাগলটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রানিদিদি আমি চললাম।

কতো করে বললাম, রাতটা থেকে যা সতু।

থাকল না সে। বলল, দিল্লি যাচ্চি ইনটারভিউ দিতে—যদি চাকরি পাই বিদেশে চলে যাব। হৈমকে তো ভোলা যাবে না। এখানে থাকলে যন্ত্রণা আরো বাড়বে।

সেই চলে গেল আর ফেরেনি সতু। হয়তো জাহাজে চড়ে সমূন্দুরে পাড়ি দিয়েছে।

রানিদিদির কাছে এই গল্প শুনে সারাদিন ছটফট করেছে হৈমবতী। কিছুতে মন বসে নি। বিষয় একটা অশান্তি তাকে তাড়। করে ফিরেছে।

রাত্রে স্থরপতি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাকে আজ এত নিঝুম লাগছে কেন ?

শরীরটা বড় খারাপ।

কী হয়েছে দেখি—জ্ব-টর নাকি ?

কি জানি কি যে হয়েছে!

সারারাত ঘুমোতে পারে নি হৈমবতী। কেঁদেছে। কেঁদেও শান্তি পায়নি। যা' সে ছেলেমানুষি বলে ফেলে দিয়েছে আরেকজন তা-ই বুকে তুলে রেখেছে। কতোদিন ধরে সেই ব্যথার বিষ তার বুক কুঁরে-কুঁরে খেয়েছে। সেই জীবাশা স্বপ্ন কোনদিন আর বাঁচবে না। জানে হৈমবতী। তাই নিজেকে প্রশ্রেয় না দিয়ে তাকে বিদায় করেছিল। স্থশান্ত আবার ডেকে আনতে গেল কেন। এবার তাকে কি বলে বিদায় দেবে!

আহা, আজো ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নকে ছুঁতে ইচ্ছে করে।
সেই নীল আকাশ—মালতিলতার মতো ফুলে-পাতায় আচ্ছন্ন করে
থাকা শৈশব-কৈশোরের দিন—সেই সেকেন্দ্রারাও সহর—ভূতেশরের
মন্দির—চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মাঠ। ইচ্ছে করে—এখনো ইচ্ছে
করে ছুঁতে। এখনো রক্তে বাজে তার ডাক। ন্পুরের মত মধুর।
মনে হয় হাত দিলে ছোঁয়া যায়। যায় কি।

মা।

বিরক্ত হয় হৈমবতী, কি ?

কতক্ষণ ধরে অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছ— তা' কি হয়েছে ?

একলা বাড়িতে আজকাল বড্ড ভয় করে।

ভয় আবার কিসের ?

कि जानि।

আমি যাচ্ছি। তুই যা'—

কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায় স্থশান্ত, জানো মা, সেদিন আলো নিভে গেলে দাঁতর পেটমোটা সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে হিংশ্র জানোয়ার বলে মনে হচ্ছিল—ঘাপটি মেরে বসে আছে। স্থবিধে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে এক অসথ মুহূর্ত। সমস্ত শরীর নিথর হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল আমি দাঁড়িয়ে থেকে হার্টফেল করব বুঝি।

তুই তো জানতিস খোকা ওটা সিন্দুক ?

সেইখানেই তে। মুসকিল মা। তখন ওসব কিচ্ছু মনে থাকে না! স্থশান্ত আর দাঁড়ায় না। নিজের মনে বিড়বিড় করতে-করতে চলে যায়। চারদিকে তাকিয়ে হৈমবতী অবাক। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাতা চুঁইয়ে অন্ধকার ঝরে টুপটাপ। টুপটাপ। স্বপ্নে এমন ডুবে ছিল হৈমবতী আলো যে মুছে গেছে টেরও পায় নি।

সুশান্ত সিঁড়ির উপর পা দিয়ে আবার ফিরে এল।
কিরে আবার ফিরলি ? হৈমবতী একটু অবাক হল।
আচ্ছা মা। ইতস্তত করে স্থশান্ত, তোমার আগের জন্মের কথা
কিছু মনে পড়ে ?

না তো। হৈমবতী অবাক হয়ে স্থশান্তর মুখের দিকে তাকায়। কখনো মনে আসে ?

মাথা নাডে হৈমবতী, না, তাও আসে না।

ও! মাথা নিচু করে স্থশান্ত আবার বাড়ির দিকে গ্না বাড়ায়। হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, তোর মনে পড়ে নাকি ?

বলতে গেলে তুমি তো বলবে, খোকা তুই বড্ড আজেবাজে ভাবিস আজকাল—

তা' বলব কেন!

সত্যি বলছ ?

সত্যি রে সত্যি।

জানো মা, সেদিন তুপুরে মেঘ করে অন্ধকার হয়ে এল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কি রকম আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। আর যেন আগের জন্মের আমাকে দেখতে পেলাম।

বলিস কি খোকা!

সত্যি মা। দেখলাম, ছ'-সাত বছরের আমি বাবার হাত ধরে ক্লুলে যাচ্ছি। গাছপালায় ছাওয়া ছোট্ট এবং। বাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা বলছে, ক্লুলে গিয়ে ছুঠুমি ক'রো না কিন্তু।

তোর একটা চাকরির দরকার। হৈমবতী মন্তব্য করে।

অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্থুশান্ত। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে, বিশ্বাস করো মা নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোর কাজকর্মের দরকার হয়ে পড়েছে। বাড়িতে থেকে থেকে আজেবাজে সব ভাবনা গজিয়ে উঠছে।

নিষ্পলক চোখে স্থশান্ত মায়ের দিকে চেয়ে রইল তারপর আচমকা হনহন করে চলে গেল।

হৈমবতী একটু এগিয়ে গেটের কাছে সিলভার ওকের তলায় বেঞ্চের মতো পেতে রাখা কাঠের উপর গিয়ে বসে। স্থশান্ত অবিকল যেন স্থরপতি। তেমনি ছটফটে তেমনি ছেলেমানুষ। স্থরপতি নামের তলায় রক্তমাংসের সেই মানুষটা আজ আর মোটেই স্পান্ট নয়।

অথচ। ফিসফিস করে কথা বলে হৈমবতী, একদিন এই মানুষটার হাত ধরে সংসারে ঢুকেছিলাম। সে কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে!

বিয়ের পর স্থরপতির সঙ্গে প্রথম যখন শশুরবাড়ি গেল হৈম কি রকম যেন ভয় করছিল।

সময় তখন গোধূলি। গাড়ির ভিতরেও রোদ এসে পড়েছিল। হৈমর দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছিল স্তরপতি। প্রথমে আড় চোখে। তারপর সোজাস্থজি। ঘোমটার ফাক দিয়ে হৈমও দেখছিল। অনুভূতি শিউরে দিচ্ছিল। একপাশে স্থরপতি। অন্যপাশে হেনা।

সন্ধোর সময় গাড়ি এসে আলো-ঝলমল বাড়ির সামনে থামল।
বাতাসে উতরোল সানাই হিন্দোল-বাহারে তান ধরেছে। উৎসবের
কলপ্রনি মেয়েদের অসংলগ্ন হাসির প্রলাপে—ছোট ছেলে-মেয়েদের
হৈ-হটুগোলে মুখর! একরাশ স্থন্দর মুখ এসে গাড়ির ভিতর ঝুকে
পড়েছিল। কেউ ডাকছিল, মামি! কেউ বলছিল, বৌদি কি ফর্সা!
নবোদ্তির যৌবনের স্থগদ্ধ যেন সমস্ত আবহাওয়ায় মনোহর মায়া
বিস্তার করেছিল। তার সঙ্গে সানাইয়ের স্থর কখনো পুলকে উচ্ছল
কখনো বিরহে মধুর। মৃত্ব। এবং মদির।

সব শেষে এলেন ঠাকুমা। কে একজন বলল, ওমা বুড়িকে এখনো আনা হয়নি! বুড়ি সেই ত্নপুরের পর থেকে ফোকলা মুখে পান দিয়ে বসে আছে। তু'জন ঠাকুমাকে ধরে নিয়ে এল। তখন কতো বয়েস হয়েছিল ঠাকুমার হৈমবতীর পক্ষে বলা কঠিন। তার শরীরের চামড়। ভাঁজে-ভাঁজে ভেঙে-চুরে কাল অবোধ্য সব আঁকিবুকি করে রেখেছে।

কই দেখি দাত্ন কাকে চুরি করে আনলে। হৈমবতীর মুখটা ঠাকুমা কাছাকাছি টেনে নিলেন।

কেমন দেখলে ঠাকুমা ? ঠাট্টা করেছিল স্করপতি।

ভালো তো দেখিনে ভাই; তবে মনে হচ্ছে তোর ভাগ্যে লক্ষ্মী এসেছে।

আকবরি মোহর দিয়ে মুখ দেখেছিলেন ঠাকুমা। এখনো মুখ-খানা স্পষ্ট মনে আছে। চামড়া কুঁচকে গেলেও হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ তখনো মরেনি।

পরের দিন ছিল ফুলশ্যা। সকাল থেকেই স্থরপতির দেখা নেই। মানুষের ভিড়ে হৈমবতী হারিয়ে গেল বুঝি! 'তুতো-বোন আর বৌদিরা সারাদিন-সার।ক্ষণ কলগুপ্তনে মুখর করে তুলেছিল। ক্ষণে-ক্ষণে কুস্থমগদ্ধ পুষ্পসারের যাওয়া-আসা, সাড়ির খসখসানি, অলীক কৌতৃহল ও কৌতুকের ফিসফিস, নতুন পরিচয়ের মধুর হাসি সব যেন আজ স্বপ্ন মনে হয়!

সন্ধ্যের পর আনন্দ যেন আব্রো জমে উঠল। ফুলশয্যার রাত। ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছিল।

সেই ফুলেরা এখন স্বপ্ন। সেই গদ্ধও স্বপ্ন। স্বপ্ন এখন সেই রাত্রিও।

একঘর মেরে হৈমবতীকে ঘিরে গল্প করছিল! আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্থরপতি। হঠাৎ একসময় আসরে চুকে বলল, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। আমি আর বসতে পারছিনা। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি। কেউ আলো জালিয়ে বিরক্ত ক'রো না।

হৈমবতীর ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে একবার স্থনপতিকে জিজ্ঞাসী

করে, কি হয়েছে তোমার ? একটু মাথা টিপে দেব ? সে তো হবার উপায় নেই। হৈমবতীকে আসরে বসে থাকতে হল।

অনেকরাত্রে একঝাক মেয়ে তাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে উদাস কঠে বলল, যাও ভাই—ভিতরে গিয়ে বুঝে-স্থঝে নাও। আমরা আর দাঁড়াতে পারছি না। চোখ ভেঙে আসছে। তাদের গলায় চাপা কৌতুক উচ্ছুসিত হয়ে উঠছিল।

ভিতরে চুকে দরজা বন্ধ করে দিল হৈমবতী। ফুলের গন্ধ যেন সখির মতো গলা জড়িয়ে ধরেছে। স্তব্ধ হয়ে পালঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। প্রতি মুহূর্তে সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করছিল। না, অন্ধকার বোবা হয়ে রইল। কোন কণ্ঠস্বর গান হয়ে উঠল না। কোন স্পর্শ শিহরণ এনে দিল না। সন্ত্রস্ত একটা লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কতক্ষণ আর দাঁড়ান যায়। হৈমবতী ভাবে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। জড়োসড় হয়ে বিছানায় উঠে দেখে স্থরপতি নেই। পালঞ্চের উপর চুপ করে বসে থাকে। ভয় করছিল তার। ভাবছিল দরজা খুলে কাউকে ডাকে। লজ্জায় তাও পারছিল না।

হঠাৎ বাইরে একটা সোরগোল আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দিল হৈমবতী। স্থরপতি আড়ি-পাতা অপরাধিনীদের হাতে-নাতে ধরে ফেলে হাসছে। বৌদি আর বোনেদের চলে যেতে দেখে বলে, আহা তোমরা একলা চলে যাচ্ছ কেন ? খাটের তলায় আরো ছজন আছে তাদেরও নিয়ে যাও! কতক্ষণ আর অন্ধকারে বসে থাকবে। এক মাসতুতো দিদি আর মামাতো বৌদি পালঙ্কের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সকলে মিলে কথা কলরব আর কৌতৃক হাসির পাতাবাহারে মর্মরিত হয়ে উঠল।

সবাই চলে গেল। স্থরপতি চারদিক দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিজয়ীর মতো হৈমবতীকে ছু'হাতের মধ্যে টেনে নিল। সে কথা ভাবলে এখনো বুকের মধ্যে বিবশ হয়ে যায়। সেই স্থুখ আর কতদিন ঝেড়ে-পুছে বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে। রোদ- রৃষ্টি লেগে মরচে ধরে কবে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে!

দোতলায় থাকতেন জ্যাঠামশাই। তিনতলায় হৈমবতী স্থরপতি আর ঠাকুমা। পাশাপাশি ঘর। ঘরের সামনে প্রকাণ্ড এক ছাদ বাড়ি-ঘরে ভরা কলকাতার সেই ছাদটুকুতে সেকেন্দ্রারাওয়ের স্থাদ পেত হৈমবতী। তেমনি নির্জন সন্ধ্যা আর সকাল। তেমনি ছায়াপড়া পাখি-ডাকা বিকেল। লোকজনের ভিড় একটু কমে এলে একদিন ঠাকুমা বললেন, কি দিদিভাই কর্তার মন বাধতে পেরেছ ?

হেসেছিল হৈমবতী, জানিনা তো ঠাকুমা—

জানতে হবে গো দিদিভাই। এ কলকাতা সহর। পুরুষের মন—কে কোথা থেকে ছোঁ মেরে নেয় কে জানে। ঠাকুমার সব কথা স্পষ্ট বোঝা যেত না। তবু সেই ফোকলা মুখের হাসি ভারি মিপ্টি লাগত!

বুড়োবয়সেও ঠাকুরমা নিজের হাতে রান্না করতেন। কী সক্ আশ্চর্য নিরামিষ রান্না! সেকেন্দ্রারাও থাকতে এমন রান্না হৈমবতী ভাবতেও পারত না। ঠাকুমার কাছেই তার সব রান্না শেখা। এখনও স্থশান্ত বলে, তোমার রান্না এত ভালো লাগে মা—্যেখানেই থাকি, খিদে পেলে ইচ্ছে করে তোমার কাছে চলে আসি।

বিকেলে ঠাকুরমা বলতেন, দিদিভাই বেলা পড়ে এল চুল বেঁধে নাও। নাপিত-বৌ এসে বসে থাকবে।

সারাটা শীত বুড়ি ছাদে বসে বড়ি দিতেন। আচার বানাতেন। কতো রকম বড়ি দিতেন ঠাকুমা। তার বড়ি দেওয়া দেখে মনে হত কাপড়ে ফুল তুলছেন। হৈমবতীর অনভাস্ত চোখে অদ্ভূত ঠেকত।

গাছের সথ ছিল জ্যাঠামশাইয়ের। ছাদ ভরতি গাছ। গরম-কালে সেই গাছের পাশে মাতুর পেতে বসতেন ঠাকুমা।

হৈম্বতী একদম মাছ খেতে চাইত না। অভ্যেস ছিল না। ঠাকুরমা জোর করে মাছ খাওয়াতেন। জ্যাঠামশাই যখন উপরে আসতেন তার চটির শব্দে জানা যেত। জ্যাঠামশাইয়েরও তখন অনেক বয়স। তা'বোধ হয় যাটের কাছাকাছি। বিয়ে করেন নি।

বৌমা কি করছ? দরজায় দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশাই যদি দেখতেন স্থরপতি ঘরে আছে তবে দাঁড়াতেন না। মায়ের ঘরে চলে যেতেন। সেইখান থেকে ডেকে পাঠাতেন হৈমবতীকে, বৌমা তোমাদের হিন্দুস্থানী চা করো দিকি—। হৈমবতী দাঁড়িয়ে থাকত।

কী হল দাঁড়িয়ে রইলে যে ।

হিন্দুস্থানী চা কি জাঠামশাই ?

তার সেই সরল প্রাণখোলা হাসি হেসে বলতেন, বেশি ছুধ দিয়ে আর কি।

স্থরপতির সামনেই হৈমবতীকে বলতেন, বাড়ির একটা মাত্র ছেলে গোল্লায় যেতে বসেছে। দেখো তে। বৌমা মানুষ করতে পার কি না!

যখন বেরুতেন পকেটে গুটো বড় রুমাল থাকত। শিয়ালদার বাজার থেকে সজনে-ফুল ফুল-কপি কড়াইশুঁটি করলা এই সব নিয়ে আসতেন। তিনতলায় উঠে মায়ের ঘরের সামনে নামিয়ে বলতেন, মা তুমি তো আজকাল পেরে উঠছ না। বৌমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও—তোমার পর তো বৌমাই ভরসা। তারপর নিজের মনে স্বগতোক্তি করতেন, কত বাাপারেই তো বৌমার উপর ভরসা।

ঠাকুমা বলতেন, শিখিয়ে দেব বৈকি।

. আর কিছু না পার স্বক্ত্বনিটা অন্তত শিখিয়ে দিও—

সাইটিক। বাতে বজ্ঞ কষ্ট পেতেন ঠাকুমা। অমাবস্থা পূর্ণিমা এলে তার ওঠবার উপায় থাকত না। তবু সেই-বয়সে বুজ়ি একসঙ্গে তিনটে নেচি সাজিয়ে লুচি বেলতে পারতেন। অনেক চেষ্টা করেও ছৈমবতী আজ অবধি সেই কৌশল রপ্ত করতে পারে নি।

জাঠামশাই বলতেন, এ আর কি খাটুনি বৌমা—এরপর তো এই আইবুড়ো ছেলেটার ভার তোমাকে নিতে হবে! হৈমবতী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, জ্যাঠামশাই বিয়ে করলেন না কেন ঠাকুমা ?

কি জানি কেন! ঠাকুমা হাসতেন। বলুন না ? আবদার করত হৈমবতী।

বড় ছেলে তো—। শেষে ঠাকুম। বলেছিলেন, বিয়ের চেষ্টা কি কম হয়েছিল। তোমার ঠাকুরণা মশাই তো চেষ্টার ক্রটি রাখেন নি। পছন্দ করাতে পারা গেল না। ঠাকুরণা ফেল হলেন। আমিও কম কস্তুর করিনি। এখন তো তোমার জ্যাঠা বলে, বিয়ে আমার কপালে নেই মা।

সকাল দশটার আগে ভোর হত না জ্যাঠামশাইয়ের। ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস চা আর তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন।

হৈমবতী তুপুরে খেয়ে কাগজ আনতে গিয়ে দেখত কাগজের গায় দগদগে লাল দাগে বোঝাই—প্রিপোজিসন্ আর ডেফিনিট্ আর্টিকেলের ভ্ল বের করেছেন। খবর পড়া থেকে খবরের কাগজের ভুল বের করার দিকেই তার নজর থাকত বেশি।

বারোটা-স-বারোটা নাগাদ জ্যাঠামশাই আড্ডা দিতে বেরোতেন। ফিরতে ত্ল'টো-আড়াইটে। ঠাকুমা বলতেন, গিরিনের জন্মে বসে থেক না। ও পাগল কখন ফিরবে তার কি ঠিক-আছে!

এত দেরি করে খেলে যে শরীর খারাপ হবে। ঘোমটার ফাকে ফিসফিস করত হৈমবতী।

ঠাকুমা হাসতেন, আমি তে। পারিনি বাপু। দেখ তুমি যদি পার!

জ্যাঠামশাইয়ের খেতে-করতে চারটে সংক্রেচারটে বেজে যেত! তারপর ঘুমিয়ে কি একটু গড়িয়ে আবার সন্ধ্যেয় বেরুতেন। রাত্রে কেশি দূরে যেতেন না। পাড়ায় নাগেদের বাড়ি কালি-কেন্তনের আখড়ায় গিয়ে বসতেন। কখনো বেদান্ত আশ্রমে গিয়ে মহারাজদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। রাত্রে তার ফেরবার সময়

হৈমবতীর জানা থাকত না। অনেক রাত্রে ঘুম ভেক্তে চৌবাচ্চা থেকে জল ঢালার শব্দ শুনে বুঝত জ্যাঠামশাই স্নান করছেন। তারপর গরমকাল হলে ছাদে পায়চারি করতেন।

কখনো বা জ্যাঠামশাইয়ের দোতলার ঘর থেকে এস্রাজের স্থর ভেসে আ্সত! মনে হত অন্ধকার বুঝি কাঁদছে। এক-একদিন সারারাত বাজাতেন। হৈমবতী স্থরপতিকে জিজ্ঞাসা করত, জ্যাঠামশাই আজ ঘুমোবেন না ?

কি জানি! ঘুমের মধ্যে উত্তর দিত স্থরপতি।

সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়ত হৈমবতী। ঘুম ভেঙে মনে হত কাল রাতের সেই অশরীরী স্থর এখনো বুঝি জানালার উপর এসে আছড়ে পড়ছে। কী রকম একটা কান্না মাথা কুটে মরছে।

ঠাকুমা সেবার বললেন, গিরিন আমাকে একবার তীথ করিয়ে নিয়ে আয়—

তুমি আবার তীর্থে যাবে কি মা ! কেন রে ?

এই বয়েসে পাহাড়ে ওঠা-নামার ধকল তোমার পোষাবে! তা'ছাড়া এমন শীত-কাতুরে তুমি—

তুই তো সঙ্গে থাকবি। সারাজীবন বাড়িতে কাটল—এখন একটু তীত্থ-ধন্ম করব না!

আমারও বয়েস হয়েছে মা। জ্যাঠামশাই বললেন, এককালে হাত-কাটা গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবি গায় কেদার-বদরি করে এসেছি। সে দিন তো আর নেই মা—আর তা'ছাড়া—

কি রে গিরিন ?

স্থরপতিকে একলা রেখে যেতে ইচ্ছে করে না। একেবারে ছেলেমানুষ। তারপর বৌমা রয়েছে—কি যে কখন হয় মা—সেবার ব্য়েন্দ্র আর মেজ বৌমার ওই ব্যাপারের পর—

ঠাকুমা চোখের জল মুছলেন।

হৈমবতীর নিজের শশুর ডাক্তার ছিলেন। পোষ্টিং হয়েছিল বর্ধমানে। ছেলে-বৌ নিয়ে উঠেছিলেন সেখানে।

স্থরপতির তিন-চার বছর বয়েস। একরাতে সাপের কামড়ে তু'জনে মারা গেলেন। আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেল স্থরপতি। জ্যাঠামশাই নিজে গিয়ে স্থরপতিকে বর্ধমান থেকে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে বুকে করে মানুষ করেছেন। এখনো স্থরপতির শরীর খারাপ হলে তার উদ্বেগের সীমা থাকে না।

ঠাকুমা তবু শুনলেন না। তোড়জোড় করে তৈরি হতে লাগলেন! তারপর আষাঢ় মাসে রৃষ্টি নামতে বেরিয়ে পড়লেন ছ'জনে।

হৈমবতীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঠাকুমা বললেন, ক'টা তো দিন দিদিভাই দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। একটু সামলে-স্থমলে নিও।

জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে আশীর্বাদ করে বললেন, অনেকদিন তো বেরুই না বৌমা কেমন ভয়-ভয় করছে!

হৈমবতী বলল, সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে হত না ?

ঠাকুমা বললেন, তীথ তো তুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়েই করতে হয় দিদি। স্থখ ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় তাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

হৈমবতী ঠাকুমার হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিল। সেই বয়েসেও ঠাকুমা বেশ শক্ত ছিলেন। হাওড়ার ফৌশনে গাড়ি ছাড়বার আগে হৈমবতীর চিবুকের আণ নিয়ে ঠাকুমা বললেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচিছ বৌমা—স্থরপতির ভার তোমার উপর দিয়ে—

ফেরবার পথে একতলায় একজনকে দেখে ভয় পেয়ে গেছিল হৈমবতী। লম্বা একটা মানুষ। অত্যন্ত রোগা আর কালো। গায়ের চামড়াটাও দগদগে। জলজলে চোখ। একমুখ দাড়ি-গোফের ভিতর শুধু তার শিরা-ওঠা চোখ দুটো একতলার দমবন্ধ অন্ধকারে হলদেটে-সবুজ হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল হৈমবতী আর স্থারপতির দিকে। ভয় পেয়ে হৈম প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে—কে ?

কাকার দিকে একবার তাকিয়ে স্থরপতি ত্রস্ত হৈমকে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। উপরের ঘরের উচ্ছল আলোতেও হৈমবতীর ভয় দূর হতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করতে পারছিনা তোমার কাকা।

বিষন্ন হেসে স্থরপতি বলে, তুমি বিশ্বাস করতে না-পারলেও উনি আমার কাকা।

তোমার কাকা আছেন কোনদিন শুনি নি তো।

এ বাড়িতে থাকেন এই পর্যন্ত—এর বেশি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

তোমরা সবাই এত ফর্সা আর তোমার কাকা এত কালো যে দেখলে ভয় করে।

তা' করতে পারে। তোমার আর দোষ কি—অন্ধকারে কাকাকে দেখলে আমারই ভয় করে। শুনেছি আগুনে ঝলসে অমনি হয়ে গেছে।

ঠাকুমা তো কোনদিন কাকার কথা বলেন নি। অবাক হয় হৈমবতী।

বোধহয় বলতে চান নি।

ছোটবেলা থেকেই কাকা নিজের খেয়ালে চলেন। বাড়ির কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। আর আমরাও কোন সম্পর্ক রাখিনি।

বাব্বা, আমার যা ভয় করছিল দেখে। তুমি না-থাকলে এবাড়িতে আমি একলা কিছুতেই থাকতে পারব না।

হেসে স্থরপতি বলে, আমি বরং ছুটি নিয়ে নি। ক'টা তো মোটে দিন! তাই নাও বাপু—নইলে বড়্ড ভয় করবে! বিটাকে না-হয় আরেকটু বেশি সময় থাকতে বলে দিও!

সেই রাত্রে স্থরপতির বুকের কাছে মাথা রেখে কাকাবাবুর উপাখ্যান শুনেছিল হৈমবতী।

এ্যানুয়াল পরীক্ষার আগের দিন সকালে, আসছি বলে কাকা উধাও। একলা নয়। সঙ্গে আরেক জনকে নিয়ৈ—সেও এই পাড়ারই ছেলে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব ব্যাপারে কাকার চৌকস বুদ্ধি। পয়সা-কড়ি কারো হাতে তেমন ছিল না ; তাই সম্বলটুকু জমা রেখে বিনা টিকিটে নিরুদ্দেশ এক টেনে চেপে বসল। সারা রাত ভালোই কেটেছিল। ভোরবেলা চেকারের হাতে ধরা পড়ল চু'জনে। বন্ধুটি চেকারের হাত এড়িয়ে সরে পড়ল। চেকার শিকার ফসকে যাওয়ায় মহাখাপ্লা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কাকার উপর। শাসাতে থাকে, মোঘলসরাই গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কাকুতি-মিনতিতে চেকারের মন গলে না। আবার পয়সা ছাড়াও অগ্য কিছুতে আপোষ করতেও নারাজ। অনেক বলা-কওয়ার পর সাধের সিগারেট লাইটার দিয়ে কাকাকে রফা করতে হল। চেকার পকেট হাতড়ে পয়সা-কড়ি যা ছিল তাও নিয়ে গেল। তারপর ত্র'ফেশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় লাহন সারানোর জন্মে গাড়ি থেমে গেলে সেই খানেই নামিয়ে দিল। গাড়ি চলে গেলে দেখা গেল দুপাশেই জঙ্গল। কুলিরা একলা যেতে নিষেধ করল। বলল, আমরা যখন দল বেঁধে যাব তখন আমাদের সঙ্গে যেও। ফেশনে পেঁছি দেব। তোমাকে একলা পেলে দু'একটা শের দেখা করবার জন্মে এগিয়ে আসতে পারে কিংবা অনধিকার প্রবেশের জন্মে রেগে গিয়ে ভালুকও চপেটাঘাত করতে পারে।

সারাদিন কুলিদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যের অনেক পরে কাকা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছল। অজ্ঞাত অখ্যাত এক ষ্টেশন। প্লাটফর্মে লোক নেই। শুধু একসার দেবদারুগাছ ফেশন পাহারা দিচ্ছে। যে কুলিগুলো পৌছে দিয়েছিল তারাও কোথাও উবে গেছে। শীতের রাত। তারপর জঙ্গল এলাকায় শীত একটু বেশি। ক্রমশ শীত অসহ্য হয়ে উঠছিল তাই প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাকাকে ঘোরাঘুরি স্থক় করতে হল।

একটু দূরে গাছতলায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল। কাছাকাছি বোধহয় মানুষজন আছে এই ভেবে কাকা সেদিকে পা বাড়িয়ে দিল। মানুষ না-থাকলেও আগুন তো পোহান যাবে।

আগুনের কাছাকাছি গিয়ে কাকা দেখে কাপালিকের মতো এক সাধু। লালরঙের কাপড়ে শরীর ঢাকা। চোখ ছটো আগুনের মত লাল। ভয় করছিল কাকার। একে রাত্তির তাতে কাছাকাছি মানুষের চিহ্ন নেই। কাকার মনে হল এখানে স্থবিধে হবে না; বরং অ্সুবিধে হবার সম্ভাবনা স্থতরাং সরে যাওয়াই উচিৎ ভেবে পিছু হঠছিল। সাধু বাজ্থাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ডরো মৎ—।

সাধুর ভরাট গলার আওয়াজ শুনে কাকা হতভর্ষ। এগোতেও পারে না পেছোতেও পারে না। সাধু কাকার দিকে তাকিয়ে বলল, ইধর্ আ যাও বেটা—। অগত্যা ভয়ে-ভয়ে সাধুর কাছে গিয়ে দাড়াতে হল। সাধু বলল, বৈঠ্—

আগুনের কাছে বসে আরাম পেল কাকা; অন্তত শীতের হাত থেকে বাঁচা গেল। সাধু তো সারারাত সেই আগুনের সামনে স্থির হয়ে বসে রইল। ইতিমধ্যে কাকা ছু'একবার পালাতে চেফী করেছিল। সাধু আড়চোখে দেখে চিম্টার থোঁচা দিয়ে বলল, যাওগে কিধর ? শের হায় ভাল্লু হায়—পায়ের বাড়ানেসে তুমকো খা লেগা—

সাধুর পরামর্শ মনে ধরল কাকার—রয়ে গেল সেখানে। ভোর রাত্রে শীত যখন অসহ হয়ে উঠল তখন সাধু নড়ে-চড়ে উঠল। তারপর ঝোলা থেকে গাজা বের করে নিজেই টিপে-টুপে কলকেতে সেজে টান দিল। ত্র'একবার অল্প-স্বল্প টেনে লম্বা একটান দিয়ে দম আটকে বসে রইল সাধু। তারপর অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। শেষ আর হয় না। এ যেন দীর্ঘ এক সহস্রফণা সাপ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। কাকা বিহবল দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। সাধু তাকে চিমটির এক থোঁচা দিয়ে বলল, কেয়া দেখরছে হুঁ—একদফে খিচ্ কর্ দেখ্ ঠান্ড্ ভাগ্ যায় গা—। কাকার অবশ্য সাহস হল না।

পরদিন কাকার সারাটা সকাল সাধুকে ভূলাই-মলাই করে, তেল মাখিয়ে, স্নানের জল তুলে কেটে গেল। বেলা দশটার সময় সাধু তাকে তু'আনা পয়সা দিয়ে বলল, নে পুরি আর ভাজা কিনে খা গিয়ে—

পয়সা পেয়ে কাকা চটপট ষ্টেশনে চলে গেল! ভেবেছিল এই স্থযোগে যে-গাড়ি আসবে সেই গাড়িতেই চেপে বসবে। তখন কোন গাড়ির থামবার সময় ছিল না। পুরি আর ভাজি খৈতে-খেতে বার কয়েক ষ্টেশনে পায়চারি করে কাকাকে আবার সাধুর কাছেই ফিরতে হল।

সাধু-মহারাজ তাকে আশ্বাস দিল, হিমালয় নিয়ে দীক্ষা দিয়ে একটা হিল্লে করে দেব—

সাধুর হালচাল মোটেই ভালো লাগছিল না কাকার। সারাদিন তো কেটে গেল। সন্ধার আগে সাধুর ধুনি জালাবার কাঠ-কুঠো কাকাকে সংগ্রহ করে আনতে হল। আর সন্ধ্যে হতেই সাধু ধুনি জালিয়ে বসে গেল। একটু পরে সাধু ঝুলি থেকে গাঁজা বের করে জল দিয়ে টিপে-টুপে কলকেটা গ্রাকড়া দিয়ে জড়িয়ে বলল, থোড়া আগ্লাগা দে বেটা—। আগুন ছোঁয়াতেই সাধু অল্প-স্বল্ল টেনে প্রচণ্ড এক টান দিল। বোধ হয় মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছিল। একটানেই বেহুঁস। কাকা আর কি করবে গাছ গায় বসে চুলতে লাগল। আগুন ছেড়ে কোথায় যাবে।

চারপাশের গাঢ় কুয়াশার আস্তর যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কুয়াশা ভেদ করে ফৌশনও স্পর্ফ দেখা যাচ্ছে না।

र्यो प्राप्त के बार्क भाषित घन । महाभी शक-भा अनिय

পড়ে আছে। দূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাছে। কাকা সম্মাসীর ঝুলি আর চঁ াক ঘেঁটে পয়সা-কড়ি যা পেল তাই সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ফেশনটা ছঃস্বপ্রের মতো পিছনে পড়ে রইল। তবু কাকার ভয় যায় না। কি জানি সয়াসী যদি পিছু নিয়ে থাকে। তাই ছু-তিন বার কামরা পালটে ভোরে একটা ফেশনে নেমে পড়ল কাকা। হাতেও কিছু নেই। কাকাও ক্লান্ত। বোধহয় বাড়ির জন্তে মন কেমন করছিল। যা পয়সা আছে তা' দিয়ে এক-আধবেলার খাবার জুঠতে পারে। তারপর অনশন। পকেটে টিকিট কেনবার মতো পয়সাও নেই। অতএব কাকা সেখান থেকেই ফেশনের ঠিকানা দিয়ে টেলিগ্রাম করল, মহীক্র একস্পায়ার্ড কাম শার্প। তলায় অপরিচিত একটা নাম।

তার পেয়ে ঠাকুমার কান্নাকাটি। ঠাকুদা ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি। বললেন, কোন বাজে লোকের কারসাজি।

় ঠাকুমা কাঁদতে লাগলেন, হায়রে আমার কপাল, ছেলেটা বেঘোরে মারা পড়ল। কোথায় ফেলে দেবে—শেয়াল-কুকুরে ছিড়ে-খুঁড়ে খাবে। একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম না।

জ্যাঠামশাই দৌড়লেন। ফেশনে নেমে দেখেন কাকা বেঞ্চে বসে পা দোলাচ্ছে।

জ্যাঠামশাই তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার মহীন ?

মরে গেছি বলে তার করতে হল। না—হ'লে কেউ আসতে নাকি নিতে ?

এর মানে ? তবু ব্যপারট। বুঝতে পারেন নি জ্যাঠামশাই।

মানে খুব সোজা দাদা। কাকা বলল, বাড়ি ফেরবার উপায় করতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম, মারা গেছি বলে তার করলে হয়তো লাশ নিতেও কেউ আসতে পারে। তাই তার করেছি।

জ্যাঠামশাই কাকাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। দাচু বাড়ি ঢুকতে

দিলেন না। ঠাকুমা কান্নাকাটি করলেন। বাড়ির দরজা থেকেই কাকাকে ফিরতে হল। বছর পনেরো-কুড়ি তার খবর পাওয়া যায় নি। তারপর একদিন কাকা এসে হাজির। ঠাকুদা তখন মারা গেছেন। হঠাৎ মারা গেছিলেন বলে কোন উইল করে যেতে পারেন নি। কাকা থোঁজ-খবর নিয়ে একতলাটা দখল করে বর্মল।

মা। স্থশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে আবার।
কি ? হঠাৎ বুঝি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে হৈমবতী।
কত রাত হয়ে গেল। কি ভাবছ বসে ?
কিছু না তো।
ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি ?
তাই বোধহয়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম রে খোকা।
আমিও তাই ভাবছি—এমন অন্ধকারে একলা বসে আছ কি

চন্। উঠে দাড়ায় হৈমবতী, তোর দাগ্ল কি করছে ? বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্রুত পা চালায় হৈমবতী, সত্যি কত রাত হয়ে গেল!

সকালে রাত থাকতে ঘুম থেকে ওঠে হৈমবতী। শীত-গ্রীষ্ম এই একই নিয়মে চলে। ছ'টায় ট্রেন ধরতে হয়। তার আগে চা-খাবার করতে হয়। বাবাকে খেতে দিতে হয়। স্থশান্ত ঘুম থেকে উঠলে তাকেও দিতে হয়। না-হলে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। তারপর নিজে খেয়ে বেরুতে হয়। কাজ করতে করতে মনে হল, কাল রাত্রে স্থশান্ত বলছিল, রাত্রে শীত করে মা। বড্ড শীত-কাতুরে ছেলে। লেপটা বের করে রোদে দিয়ে যেতে হবে। বিকেলে বেরুনোর আগে নিজেই স্থশান্তর বিছানায় তুলে দিয়ে যাবে।

সময় আছে এখনো। আবছা একটা আলোর আভাস পুবদিকে দেখা গেলেও পৃথিবী এখন অন্ধকার। চায়ের জল বসিয়ে গৌরমোহনের ঘরে গেল হৈমবতী। গৌর-মোহন অনেক আগেই উঠেছিলেন। সকালবেলার আলোর দিকে মুখ করে বসে আছেন তিনি। হৈমবতী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা উঠেছ ?

অনেকক্ষণ গৌরমোহনের সাড়া পাওয়া গেল না। হৈমবতী ফিস-ফিস করে, বাবা আবার বসে-বসে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!

বাবা---

উ। অনেক দূর থেকে গৌরমোহনের উত্তর পাওয়া গেল। মুখ ধুয়ে এসো। চা হয়ে যাবে এখুনি।

তেমনি, চূপচাপ বসে রইলেন গৌরমোহন। হৈমবতী গায়ে হাত দিল, বাবা শরীর খারাপ নাকি ? হৈমবতী মনে-মনে ভাবে, মা মারা যাবার পর বাবা যেন কি-রকম হয়ে গেছেন।

বাবা, তোমার শরীর খারাপ নাকি ? স্লেহার্ত গলায় প্রশ্ন করে হৈমবতী।

ना या।

তবে ?

সকালবেলায় তোর মায়ের কথা মনে পড়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। এমনি কাল সারারাত ঘুম হয়নি। ভোরবেলায় স্বপ্নের যোরে দেখলাম, তোর মা স্নান করে চুল ছেড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাকাতে বলল, কেমন আছ? কোন উত্তর দেবার আগেই উত্তেজনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

এতে আর মন খারাপ হবার কি আছে? সবাই অমন দেখে।

না তা' নয়। তবে সারাদিন একলা কাটাই—বড্ড কন্ট হয় রে! ভাবলাম, তোর মা যদি বেঁচে থাকত তবে—

তবে ? হৈমবতী থমকে দাঁড়ায়। একলা বসে কাটানো যে কি কফের সে তুই বুঝতে পারবি না হৈম। স্থশান্তকে সারাদিনে একবারও পাই না। অদ্ভুত ওর রকম-সকম!

কেন, ও আবার কি করল ?
পরশু সকালে বলল, দাতু তুমি সারারাত ঘুমোও নাকি ?
বললাম, কোন-কোন দিন ঘুমোই। রোজ কি আর হয় বুড়ো
বয়েসে!

স্থশান্ত বলল, আমার একদম ঘুম হচ্ছে না। বললাম, কেন ?

ও একটু থেমে বলল, মাঝরাতের জ্যোছনায় বখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন দেখি অদ্বৃত একটা সাদা ধবধবে পাখি আমাদের বাড়ির উপর ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। ডানায় এতটুকু শব্দ নেই। কতদিন তো এই বাড়িতে আছি—সেই ছোটবেলা থেকে—কখনো এমন পাখি তো দেখিনি দাছু! ও আসবে বলে ভালো করে ঘুমুতে পারি না। মাঝরাত্রের একটু আগে কি পরে আসে—আর এসে কয়েকটা পাক দিয়ে চলে যায়। জানালায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি!

অন্ধকার রাত্রে আসে না? জিজ্ঞাসা করলাম।

হাা, তাও আসে। একবার তার আসা চাই। তারপর একটু চিন্তিত হয়ে স্থশান্ত বলে, আমার মনে হয় ওটা বোধ হয় পাখি নয়।

তবে কি ? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কি জানি ঠিক বুঝতে পারি না। অশুমনক্ষ ভাবে অনেকদ্র থেকে উত্তর দিল স্থশান্ত।

চুপ করে থেকে হৈমবতী উত্তর দেয়, দিন-দিন ওর কি যে মতি-গতি হচ্ছে কে জানে! তিন-তিনটে চাকরি গেল এখন, বাড়িতে বসে উন্তট সব ভাবছে। ওকে নিয়ে তো আর পারছি না বাবা— ভুমি যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

একটু ভেবে গৌরমোহন বলেন, চল মা হৈম আমরা আবার

সের্কেন্দ্রারাও ফিরে যাই। সেখানে স্থশান্তর একটা চাকরি-টাকরির ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

- সেকেন্দ্রারাও আবার কেন বাবা ? বিরক্ত হল বুঝি হৈম।

এখানে বড় একলা ঠেকে রে। সেখানে চল্লিশটা বছর কাটিয়েছি। লোকেরা চিনতো। মানতে । এখানে কেউ চেনে না। কোন পরিচয়ে লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই বুঝতে পারি না। চল মা সেকেন্দ্রার্ত্ত ফিরে যাই। সেখানে বোধ হয় এত ছৢঃখ থাকবে না। আমরা সবাই বেঁচে যাব। হয়তো আনন্দ শ্রীবাস্তবকে ধরে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটিতে দাহুভাইয়ের একটা কাজও জুটে ফেতে পারে। তেরত মাফ্টারির অভাব হবে না।

তোমার এ বাড়ি কি করবে বাবা ?

পাকুক গে এসব। কি রকম যেন মুখ করেন গৌরমোহন, এসব ভাবনা ভেবে যাওয়াটা মাটি করব না। দিয়ে যাব কাউকে। দেখবে। তোরা যদি কখনো ফিরিস থাক্তে পারবি। সেকেন্দ্রারাও গিয়ে উঠতে পারলে দেখবি এত টানাটানি থাকবে না। আমিও যা হোক কিছু করতে পারব। ধনীরাম তো তখনই আমাকে বলেছিল, টাকা দিচ্ছি ব্যবসা কর। আনার আর সাপরির বাগিচা লিজ নাও না? মাথা দোলান গৌরমোহন, কি যে তখন হল—দেশের মেহি সারা জীবন ভুলতে পারি নি। যেখানে জামেছিলাম সেখানেই মরতে এলাম। তুই যদি রাজি থাকিস মা তা'হলে বাড়ি ঠিক করতে রামরাম হাজারিকে চিঠি লিখি—

এখুনি তো কিছু বলতে পারছি না বাবা। স্কুল থেকে আসি তারপর কথা বলা যাবে।

মূল থেকে আসবি কখন ?

আজ তো শনিবার। একটু ভেবে নেয় হৈমবতী, সকাল-সকালই আসব এখন।

· স্কুল থেকে আয় তারপর তোকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাব—

আচ্ছা। তরতর করে উপরে উঠে যায় হৈমবতী। স্থশাস্তর লেপটা রোদে দিতে হবে। চিলে-কোঠার ঘরে কাঠের বাক্সের ভিতর লেপ-তোষক জমা করা থাকে। মায়ের সময় থেকেই থাকে।

শিশিরে ভেজা ছাদে পা পড়তেই হৈমবতীর শরীর শিরশির করে ওঠে। আঁচল থেকে চাবির গোছা তুলে চাবি বের করে চিলেকোঠার দরজা খুলে দিতে ভ্যাপসা একটা গন্ধ বেরিয়ে এল। কতদিন যে এই ঘর খোলা হয় না। কারো তো দরকার হয় না। যার দরকার হত সে নেই।

আরে। চমকে ওঠে হৈমবতী। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে **হেনা** শুয়ে আছে।

বাইরে আলো হলেও ঘরের ভিতর আবছা অন্ধন্টারে হেনাকে দেখতে পেল বুঝি হৈমবতী। আলো-আঁধারের ধাঁধাঁ-জড়ানো ঘরে হেনাকে স্পান্ট দেখতে পায়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। না কেউ কোথাও নেই। মনের ভুল। হয়তো বা চোখের ভুল। জানালা খুলে দিতে বাইরের আলো ঘরের ভিতর গড়িয়ে এল।

হেনার কথা মনে হতে আনমনা হয়ে যায় হৈমবতী।
একদিন দুপুরের পর থেকে হেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
হৈম বলল, অত ভাবছ কেন মা—কোথাও গেছে—কলকাতাও,
যেতে পারে। নাঝে মাঝে যায় তো—এসে পড়বে সন্ধ্যের আগে—

আমাকে তো না-বলে যায় না কখনো। মায়ের মুখে সংশয়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তুমি হয়তো ঘুমিয়েছিলে তাই ডাকে নি। কি জানি। মাকে তাবনায় ফেলেছিল ২েনা।

তুপুর কখন বিকেল হল। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে। সবাই
নিঃশব্দে চা খেল। মা ঠাকুর ঘরে শাঁখ বাজাতে গেল। ছ'টার গাড়ি
মাঠের ওপার থেকে বেগ কমিয়ে মালতিপুর ফৌশনে এসে দাঁড়াল।
বাড়ির তিনজনই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বাবা শ্বছ'বত চাপা প্রকৃতির

মানুষ। নিঃশব্দে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। মা জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল। আর হৈমবতী একেবারে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, আস্থক আগে তারপর দেখব কি করে আর বেরোয়। লেখাপড়া শেখালেই দেখছি মেয়েদের নিয়ে মুসকিল!

মা আর হৈমবতী তুজনেই শুনেছিল। কিন্তু কেউ উত্তর দেয় নি।
গাড়িটা মালতিপুর লোকাল। এল আর গেল। সেই গাড়ি
থেকে হেনা নামল না। তখন আবার পরের গাড়ির জন্মে
প্রতীক্ষা। এমনি করে সব গাড়ির সময় পার হয়ে গেল। তখন
সকলে অনিশ্চিত এক ভোরের প্রত্যাশায় রইল। সকালে উঠে য়া
হোক করা যাবে।

সে-রাতে কেউ ঘুমোতে পারে নি।

সেদিন রাত্রে এত ছুশ্চিস্তার মধ্যেও হৈমবতীর কিন্তু ঘুম এসেছিল। আরো আশ্চর্য সারারাতই প্রায় অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। শেষ রাতে তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেল।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আর ঘুম আসে না। হেনার জন্মে দারুন একটা ভয় তাকে ছেয়ে ফেলে। সারারাত মেয়েটা কোথায় যে কাটালো! চিন্তা-ভাবনায় মাথাটা কি রকম ভারি মনে হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাধরা কমতে পারে ভেবে ছাদে উঠে গেল।

অনেকক্ষণ ছাদে একলাই ঘুরেছিল হৈমবতী। তারপর কি মনে করে চিলে-কোঠার দরজাটা খুলন—আর খুলে আশ্চর্য হয়ে গেল হেনা মাদুর পেতে ঘুমিয়ে আছে।

কী মেয়েরে বাবা! মনে-মনে বলেছিল হৈমবতী, বাড়ির লোকজন চোখের পাতা এক করতে পারে নি—ভেবেচিন্তে মরছে— আর আহলাদি মেয়ে এখানে ঘুমিয়ে আছে! গলার স্বর নামিয়ে হৈমবতী বলে, তোর বুদ্ধি-স্থদ্ধি হবে না হেনু! মা-বাবাকে কাঁদিয়ে তুই যে কি স্থখ পাস কে জানে! কই উঠলি হেনু ? চ' নিচে গিয়ে চা করে দি—। মনে মনে হাসে হৈমবতী, হেনু লজ্জায় বুমোবার ভান করে পড়ে আছে। অমনি ওর স্বভাব।

অগত্যা হৈমবতীকে চিলে-কোঠার ভিতরে ঢুকতে হল। মুখে স্বচ্ছ 'কৌতুকের হাসি, এখনো মেয়ের রাগ। মাদ্রুরে বসে ধাক্কা দিল হেনাকে, এই ওঠ্—

বরফ থেকে তোলা মাছের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে হেনার শরীর। বুকের ওঠানামা নেই। নিঃশাস-প্রশাস নেই। কি রকম মনে হল হৈমবতীর! অস্বাভাবিক গলায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, মা—বাবা—

ঘরে চুকে জানালা খুলে দিতে আলো ছড়িয়ে গেল। নিঃশাস ফেলে হৈমবতী। তাড়াতাড়ি লেপ বের করে কার্নিসেরু উপর ঝুলিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল।

সব গুছিয়ে বের হতে গাড়ির ঘণ্টা হল। তবু একবার দাড়াতে হয় হৈমবতীকে, খোকা—

গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্থশান্ত, কি বলছ মা ?

তোর খাবার ঢেকে রেখে গেলাম। এগিয়ে যেতে-যেতে হৈমবতী বলে, দাতুর খবর নিস মাঝে-মাঝে। যাস না কোথাও। বাড়িতে থাকিস। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ক্রত রাস্তায় নেমে যায় হৈমবতী। ছ'নশ্বরে গাড়ি দিলে তো আবার ওভারত্রীজ পার হতে হবে।

স্থশান্ত এতক্ষণ একজোড়া টুনটুনি পাখির উপর নজর রেখেছিল। মায়ের ডাক শুনে বাইরে আসতে হল আর ফিরে গিয়ে পাখি হুটোকে দেখতে পেল না। অচিন পাখিরা কখন আসে কখন যায়!

টানা বাতাস বইছে সকাল থেকে। শীত এল বুঝি! নিস্তেজ সূর্যের আলোয় কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত দিনগুলো সব কেমন যেন উদাস। আকাশে আঁচড়ে দেওয়া তুলোর মত স্বচ্ছ একটা মেঘের আভাস জড়িয়ে থাকে। এই সময়টা বড়ড নিঃসঙ্গ মনে হয় স্থশান্তর। কিছু ভালো লাগে না। মনের অন্ধকারে সিলুয়েট একটা মুখের উকিঝুকি লৌকিক ছায়া থেকে ক্রমশ অলৌকিক হয়ে ওঠে। তাকে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি আকাশের সূর্যকে নিভিয়ে দিতে পার না? দাও না চাদ-তারা সব নিভিয়ে। অন্ধকারে বসে এই দিনগুলো কাটিয়ে দি।

ধুর্। বিরক্ত হয় স্তশান্ত, সারাদিন ভামি বাড়ি পাহারা দিতে পারবো না মা। পারবো না। পারবো না। পারবো না। বুড়ো দাছু আর বাড়ি পাহারা দেবার জন্মে আমি জন্মেছি নাকি! অনেক কাজ আছে আমার।

গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে স্থশান্ত সিঁড়ির উপর এসে বসে।

কয়েকদিন থেকে সে ভাবছে তার হঠাৎ-দেখা আগের জন্মের সেই বাড়িটার গোঁজে বেরুবে। ব্যাগে কিছু খাবার ঝুলিয়ে নেবে। বাদ্। বাড়ি খুঁজছে বেশি অস্থবিধে হবে না। আশপাশের কোন গাঁয় বাড়িটাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। স্পষ্ট মনে আছে বাড়ির সামনেটা নারকেলগাছে ঘেরা। রাস্তার উপর ফুল-ভরা সজনে গাছ। দিনরাত সেখানে মৌমাছিদের ভিড়। আশ-স্থাওড়ার একটা জঙ্গল অনেকখানি জুড়ে আছে। সেখানে একটানা ঝিঁঝিঁর ঝিনঝিন দিনরাত বেজে চলেছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোটু একটা নদী। ছবির মতো স্থলর।

এই তো কয়েকদিন আগের কথা। আকাশে মেঘ করেছে।
এপার-ওপার মেঘে ঢাকা। জলঝরা বিকেলে স্থশান্ত কি আর
করে—খাটের উপর উপুড় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল—
মাঠ যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। হঠাৎ বুকের ভিতর আশ্চর্য
একটা অনুভৃতি দপদপ করে উঠল—কবেকার হারানো একটা
অনুভব বুকের অন্ধকারে চলাফেরা স্থরু করে দিল—মুহুর্তের মধ্যে
চোখের সামনে মাঠ-ঘর-বাড়ি আকাশ-গাছপালা এই জন্মের অন্তিম্ব

লোপ পেয়ে চোখের সামনে আগের জন্মের বাড়ি মা-বাবা-ভাই-বোন সবাইকে স্পাফ্ট দেখতে পেল। শুধু স্থশান্ত নেই।

সব মনে পড়তে লাগল তার। স্থকুর কথা মনে পড়ল। স্থকু ছাড়া কোন খেলাই জমতো না তার। সে নদীতে ঢিল ছোড়াই হোক আর শেয়ালকে তাড়া করাই হোক।

সেখানে গিয়ে প্রথমে স্থকুর খোজ করতে হবে। এ'জন্মের স্থশান্তকে আর-জন্মের স্থকু বোধংয় চিনতে পারবে না। কি করে চিনবে। সেই চেহারাটাই যে হারিয়ে গেছে! স্থকুর এখন অনেক বয়েস হয়েছে আর তার নিজের নাম কি ভিল স্থশান্তর তা মনে পড়ছে না। মাথা চুলকোয় স্থশান্ত।

আক্তা তখন যদি স্থান্ত বলে, বাড়ির সামনে গর্ভ করে খরগোস রেখে শেয়াল ধরা ফাদ পেতেছিলাম। শেয়াল ধর। পড়ন না। মাঝখান থেকে আমার ধবধবে সাদা খরগোসের বাচ্চা শেয়াল ধরে নিয়ে গেল। মনে পড়ছে না গোর ?

না, আমার মনে পড়ছে না। হয়তো স্তকু বলবে, এসব কথার মানে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই তো কবেকার কথা! কে আর মনে রাখে!

তখন স্থশান্ত বলবে, স্থকু তুই তোর মামাবাড়ি থেকে এসে বলেছিলি, আমার মামাবাড়ির দেশে বাগ্দিরা ব্যাঙ দিয়ে মাছ ধরে—

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে স্থকু। নিশ্চয়ই একথাটা মনে পড়বে তার। স্থকুর যে মাছ ধরার ভয়ানক বাতিক ছিল। এখনো হয়তো আছে।

আমি বললাম, চ' আমরাও ব্যাঙ দিফে াছ ধরি—তারপর তুই আর আমি সারাদিন খুঁজে-পেতে মস্ত একটা সোনাব্যাঙ জোগাঁড় করে বড়শিতে গেঁথে জলে ফেলে এলাম। ভেবেছিলাম, কাল সকালে প্রকাণ্ড একটা চিতল কি বোয়াল মাছ ধরা পড়বে। সারারাত উত্তেজনায় কেউ ঘুমোতে পারি নি। ভোরে উঠে নদীর ধারে গিয়ে তু'জনে দাঁড়ালাম।

আমি বললাম, স্থতোটা ডাঙায় ছড়ানো কেন রে স্থকু ?

তুইও আশ্চর্য হয়ে বললি, কেউ হয়তে স্থতো টেনে মাছ ধরে নিয়ে গেছে।

শেষে স্থতো টানতে শুকনো খেটখটে ব্যাঙটা ঘাসপাতার আড়াল থেকে হাতে এসে ঠেকল।

তুই বললি, বাাটা বোধহয় মাছের ভয়ে সন্ধ্যে থেকে ডাঙায় উঠে বসে আছে।

আমি হুঃখ করে বললাম, এমন আস্ত একটা সোনা ব্যাঙের গন্ধে কত মাছ কাল সন্ধ্যে থেকে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে!

হঠাৎ স্থান্তর ভাবনাটা এইখানে এসে বিহ্নল হয়ে গেল।
মালতিপুরের দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কোন নদী নেই তো!
তা'হলে-----দারুণ একটা সংশয় স্থশান্তকে বিকল করে দিল।
তা'হলে সে বাড়ি কোথায়!

আরে ! হঠাৎ চমকে ওঠে স্থশান্ত, এসব ব্যাপার তো তার এ জন্মেই ঘটেছে। সেই যখন নীলমণিগঞ্জে ছিল—তখনই তো সে আর স্কুকু এই সব কাণ্ড করেছে !

কতক্ষণ হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে থাকে স্থশান্ত। সকালের শিশির শুকিয়ে লতা-পাতায় আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একঝাক রোদ্ধুরের মতো শালিক নেমেছে মাঠে। তাদের কথা শোনা যাচ্ছে। একবার মাথা তুলে স্থশান্ত সেদিকে দেখে তারপর আবার তেমনি করে বসে থাকে। রোদ এসে লাগছে গায়। তাদের আঙুল দিয়ে স্থশান্তকে ছুঁয়ে রয়েছে। • উত্তপ্ত। অলস স্পর্শ!

একটু বাদে নীল তিমির মতো একটা প্লেন আকাশ পাড়ি দিয়ে গেল।

তবু বসে থাকে স্থশান্ত। জন্মান্তরের ভাবনাটাকে নেড়ে-চেড়ে

কটা নদীর জন্মে সমস্ত ব্যাপারটা মিথ্যে দাতুর ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, দাতু---দিনকার খবরের কাগজটা বার চারেক রিভিসন্ ড়েছিলেন, কিদ্স্থ্য নেই কাগজে। শুধু বিজ্ঞাপন আর ি ভালো আছে তো ? (তা র পর থেকে তো দেখছি ভালোই আছি। 🕌 কটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় স্থশান্ত, তারপর গুণেগুণে পা ফেলে দরজার কাছে গিয়ে ফেরে, আচ্ছা দাদু-আবার কাগজে ভূবে গিয়েছিলেন গৌরমোহন, উ— আমাদের এই জায়গাটায় কোন নদী আছে ? নদী! চোখের চশমা খুলে গৌরমোহন বলেন, নদী মা যা পাহাড় থেকে বেরিয়ে সমুদ্র গিয়ে পড়ে। না তো। তা'হলে ধরো, এক নদী থেকে বেরিয়ে অন্য নদীতে ব গিয়ে পড়েছে তেমন কিছু? তেমন নদীও তো দেখছি না। নদী জাতীয় কিছ? খাল-টাল তো আছে অনেক—তেমন নদীর থোঁজ জানি না। হুঁ। দাত দিয়ে নিজের নখ কাটতে থাকে স্থশান্ত।

খাল-টাল তো আছে অনেক—তেমন নদীর থোঁজ জানি না।
হাঁ। দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটতে থাকে স্থশান্ত।
এই সকালে তোর নদীর দরকার হল কেন ?
উত্তর না-দিয়ে চলে যাচ্ছিল স্থশান্ত।
গোরমোহন ডাকলেন, আজকের ফেটস্ম্যান্ েখেছিস ?
দাতুর দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে স্থশান্ত বলে, এই তো সকাল
হল। দেখব এখন পরে—

কাগজটা স্থশান্তর দিকে তুলে ধরে গৌরমোহন বলেন,

সিচ্য়েশন্ ভ্যাকাণ্টের কলাম্ দেখিস—আজ. দিয়েছে—

ধুর্। মুখ দিয়ে অন্তুত একটা শব্দ করে স্থা দরখাস্তে কি কাজ হবে দাত্ব ? কর্পোরেশনে ।। দরখাস্ত করেছি একটা কুলি লাগবে বর্ষে নিতে- টা ইণ্টারভিউ জুঠেছে— ;

তা'বলে বসে থাকলে তো চলবে ন; ভাই চেফ্ট ;ত হবে।
কি হবে চেফ্টা করে! আমার দ্বারা আর চেফ্টা হবে না।
গটগট করে দরজার বাইরে চলে গেল স্থশান্ত। সিঁড়ির উপর
দাঁডিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকায়।

সবে শীত পড়তে স্থক করেছে। অদেখা কোন তেপান্তর থেকে
-পার্থিরা ডানা মেলে ভেসে পড়েছে। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছে
া রাঙামুড়ি সিল্লি-হাঁসের ঝাক। আকাশের বিচ্ছুরিত নীল
ভেঙে নিরুদ্দেশের এপারে-ওপারে যাতায়াত করছে।

'গজটা পাশে রেখে গৌরমোহন রোদ্ধুরের দিকে তাকিয়ে ্রন। আজ রোদটা হঠাৎ কি-রকম ভালো লাগছে। মাটি থেকে ওঠা ঠাণ্ডা একটা আভাষ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

শীত তা'হলে এল। চোখটাকে দূরবীনের মত্যে ঘোরালেন গৌরমোহন।

সেকেন্দ্রারাওয়ের কথা মনে পড়েছে। নবেম্বরের শেষের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস উপর থেকে নিচে নেমে আসত। মুসৌরি নৈনিতাল ডোরাডুন সবই তো এক রাত্রের পথ। সেখান থেকে শীতের বাতাস নেকড়ের পালের মতো ন্হরের পথ ধরে সেকেন্দ্ররাওয়ে হাজির হত। কী ঠাণ্ডা সেই বাতাস! বাংলাদেশের মানুষ গৌরমোহনের পক্ষে সে শীত সহু করা কঠিন! চাকরেরা ঘরে সারারাত আগুন জালিমে রাখত। তবু শেষরাতে পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। পৌষমাসে ক্ষি-বছর তিন-চারদি
ভখন আর বাইক্রেবের হবার উপায় থাক
ওজনের মতো মাধার উপর কুলে থাকত। ২
অলফীর চড়িয়ে অমৃতপ্রসাদের বাড়ি যেতেন। 
অমৃতপ্রসাদের চাকর ব্রিজ্নাথ কফি এনে হাজির কঃ

রিটায়ারমেণ্টের পর অমৃতপ্রসাদ বললেন, গৌর ে সেকেন্দ্রারাও ছেড়ে ?

ভাবছি দেশে যাব।

কে আছে সেখানে ? চল্লিশ বছর আগে যাদের ছেড়ে এথ তাদের কি আর খুঁজে পাবে! গিয়ে দেখবে বুদ্দের মতো সবং মিলিয়ে গেছে। এখানেই থেকে যাও—জমিজমা সস্থা—খাবার-দাবারও সস্তা। তোফা কাটিয়ে যেতে পারবে। হাতের পাখিটাই ভালো গৌর।

চাকরি করতে এখানে আসা। চাকরি যখন রইল না কি হবে এখানে থেকে ? কতদিন থেকে আশা করে আছি রিটায়ার করে দেশে ফিরে যাব। আজ আর মনকে মানাতে পারিছি না দাদা।

ত্ঁ। একটু থেমে অমৃতপ্রসাদ উত্তর দিলেন, সে কথা তুমি বলতে পার। আমার ঠাকুর্দা আলায়োর রাজ্স্টেটের বৈছা হয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। বাবার জন্ম আলায়োরে। আমি জন্মেছি বারাণসীতে। সাবেক আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছেন থোঁজ রাখি নে। এখন গিয়ে হাজির হলে কেউ চিনতেও পারবে না। বিশ-বাইশ বছর বয়েসে একবার কলকাতার গেছিলাম তখনই অনেক তকলিফ্ করে নিজেকে চেনাতে হয়েছিল। তখনকার প্রবীণেরা এখন কেউ বেঁচে নেই। যারা আছে কি আর লাভ় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে! এলাহাবাদের ওপারে যে দেশটা বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আমার এতটুকু চেনা নেই। তুমি চলে গেলে কি হবে তাই ভাবছি। সারাজীবনই প্রায় একসঙ্গে রইলাম—এখন একলা থাকতে হবে।

নার পর প্রথম দিকে বেশ চিঠি
। দন আর যোগাযোগ নেই। কয়েকদিন

১ঠি লিখবেন অমৃতপ্রসাদকে। আর বাংলা
। কেবলই মনে হচ্ছে নির্বাসনে আছেন।
সেই সামুবেরা ষেন আপনজন ছিল। এখানে

ন থাকা। এখন মন সৰ সময় সেইসব আত্মীয়দের

. যেতে চায়।

দ্দ-পনেরো বছর বয়েসে প্রথম বখন বাড়ি ছেড়েছিলেন পুর সামান্য চু'একবার দেশে ফিরেছেন।

হৈমর মা যদি একটু বাধা দিত তা'হলে এই ভুল করতেন না।
সারাজীবন তিনি নিঃশব্দে স্বামীর অনুগমন করে গেলেন। শেষে
তিনিও ফাঁকি দিলেন! তারপর থেকে নিঃসঙ্গ এই জীবনে আর স্বাদ
নেই। এখন মনে হচ্ছে সেকেন্দ্রাও চলে গেলেই ভালো হয়।
সেখানে ব্রিজ্নন্দন দড়্গড়, রূপকিশোর বারহ্সেনি, শিবনারায়ণ
কুলশ্রেষ্ট্, কেদারনাথ গুপ্তে যৌবনের সব বন্ধুরা আছেন।

না, চলেই যাবেন। নড়েচড়ে বসেন গৌরমোহন। হৈম আস্ত্রক।
তার সত্তে কথা বলে যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন। আর বাংলা
দেশে নয়! স্থাধের আশায় এসেছিলেন। হিসেব করতে গেলে
এখানে এসে লোকসান। শুধু লোকসান। হেমুর জীবনটা গেল।
আর হৈম জীবনভার তুষের আগুনে জলছে। ওদের মা বেঁচে থাকতে
এসব এতটা বোঝা যেত না। গৃহিনীর অবর্তমানে এমন একটা
শূন্যতা এই ছন্নছাড়া সংসারকে আশ্রম করেছে যে সেদিকে তাকালে
বেদনায় বুক ভরে ওঠে। তার সাধের হৈমর দিকে তাকিয়ে ভাবতে
পারেন না কত স্থাধে আর স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে মানুষ করেছিলেন!
এখন চাকরি আর রান্নাঘর ঠেকিয়ে এতটুকু বিশ্রাম পায় না। কট
হয় দেখলে। সামান্য যা পেনসন্ পান তাতে হৈমকে চাকরি ছাড়তেও
বলতে পারেন না। দিনদিন রোগা হয়ে যাচেছ মেয়েটা। কণ্ঠার

হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চেহারায় এতটুকু লাবণ্য নেই। সেই ঘটনার পর থেকে মেয়েটার এই অবস্থা—অথচ কত দেখে-শুনে সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন!

বাবা।

ভাবনা থেকে জেগে উঠে গৌরমোহন দেখেন, হৈম সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের ব্যাগটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাস। করে, একলা বসে আছ বাবা ?

এত দেরি!—সেই কোন সকালে গেছিস ?

বাঃ-রে! হাসে হৈমবতী। ছোটবেলার আত্নরে মেয়ের গলা শোনা যায় বুঝি, দেরি কোথায়? আজ তো সকাল-সকাল এসেছি—শনিবার যে—

কি জানি ঘড়ি-টড়ি দিয়ে তো সময় মাপিনে। মনে হচ্ছিল অনেক বেলা হয়ে গেল—হৈমর তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

চা করে দেব বাবা।

দিবি ? খুশি বেজে ওঠে গৌরমোহনের গলায়, দে দিকি মা একটু গলা ভিজিয়ে নি। এ' সময় একবার চা চিরকালই খেয়েছি! আজকাল আর সময় পাস না বলে বলতেও পারি না! তোর বড় কফ্ট হয়। লোক রাখলে হয় না হৈম ?

পয়সা কোথায় বাবা ?

এদিক-ওদিক থেকে খরচা বাঁচিয়ে যদি—ইতস্তত করেন গৌরমোহন, তা ইয়ে তুই কি বলিস ?

আমি তো পারি না। দেখ তুমি যদি পার। হৈম ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

হৈমকে চা করতে বলে সক্ষোচ বোঁধ করেন গৌরমোহন। তা' সক্ষোচ হয় বৈকি—কোন ভোরে উঠে বেরিয়েছে! এই ফিরল। তিন-শ' পাঁয়ষট্টি দিন একই নিয়মে চলে! একদিনও কামাই নেই। স্থূল ছুটি তো টিউশনি আছে। হায় রে, এই মেয়েকে কেমন করে মানুষ করে ছিলেন গৌরমোহন! বাড়িতে পাঁচ-ছ'-টা চাকর। কী আদুরে মেয়ে ছিল হৈম!

আট-দশ মাইল দ্রের গাঁ থেকে ফিরতেন গৌরমোহন। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেন। না, এই সময়ের একটু পরে ফিরতেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া না-থাকলে গাঁয়ের কোন রহিস আদমি ইক্লা কি ট ঙ্গায় করে পৌছে দিও। সেকেন্দ্রারাওয়ের চারপাশে মাঠ জুড়ে এখন রোদের তাবু পড়েছে। বাতাসে কাঁপছে পত্পত্করে। হেমন্তের এই সময়টা ভারি ভালো লাগত। নিজন মাঠের কোথাও একঝাক ময়ূর নেমেছে। এই সময়েই নরম খ্য়েরি রঙের ফেমিংগে। দম্পতিকে নাঠের নিভ্তে দেখা গেছে। গরু কি ঘোড়াকে তাদের ভয় নেই। এই সব দেখতে-দেখতে ফিরতে বেলা হয়ে যেত। বাড়ির দরজায় পৌছে দেখতেন কিশোরী হৈম দাড়িয়ে।

অফিসের কাজ সারতে দেরি হরে গেল রে

বাঃ-রে, আমি কভক্ষণ থেকে তোমার জন্মে চা নিয়ে বসে আছি।

খোড়া থেকে নেমে গৌরমে। হন বলেন, দে চা দে— এই চা নাও বাবা। হৈমবতী এসে দাডায়।

ভাবনা থেকে জেগে উঠে গৌরমোহন বলেন, চা এনেছিস দে মা দে—চায়ে চুমুক দিয়ে গৌরনোহন স্বগতোক্তি করেন বুঝি, তোর একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

ভাবছি, ছুটি নেব আর পেরে উঠছি না।

রবিবার একটু দেরিতে ওঠে হৈমবতী। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি আলসেমি হয়ে জড়িয়ে ধরে। অন্য হু'জনেরও আজ তাড়া নেই। জানে, দেরিতে চা হবে। আর হলেই চা ঘরে এসে হাজির হবে। তাই তারাও বোধহয় ঘুমের আমেজে ভূবে আছে। আকাশ মেঘে ঢাকা! একটানা বিষ্টি নেমেছে। ঝিরঝিরে বিষ্টি।

কয়েক দিন আগে থেকেই বেতারে সাবধান করা হয়েছিল। আন্ধ্রের উপকূল থেকে একরাশ কালে। মেঘ খ্যাপাটে বাইসনের মতো গঙ্গার অববাহিকার দিকে ছুটে আসছে। গতরাত্রে হয়তো এসে পেঁ। চৈছে। আর ভোর থেকে ঝিরঝির করে জল ঝরার শেষ নেই। বনা এসে হেমন্তের অন্দরে ঢুকে পড়েছে।

বেশ একটু বেলায় হৈম ওঠে। যড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, কত বেলা হয়ে গেল আজ। তারপর স্থশান্তর ঘরে উকি মেরে বলে, খোক। এখনো উঠিস নি ?

চাদরের তলা থেকে স্থশান্ত চোখ দুটো একটু বের করে বলে, চা হয়নি মা ?

এই তো উঠলাম।

আর আমি ভাবছি তুমি চা নিয়ে আসছ!

সিঁড়িতে পা দিয়ে হৈম বলে, বেশি দেরি হবে ন।। নিচে এসে মুখ ধুয়ে নে। আমি বাবাকে ডাকি।

একটু পরে বিষ্টি-ঝরা হাড়-কাপানো শীতের দিনে হৈমবতী সকলকে চা খেতে ডাক দিল।

বড় একটা কেক এনেছিল হৈমবতী সেটা কেটে সাদা পোর্সিলেনের পাত্রে রেখেছে। একছড়া কলা সোহারা আপেল পেস্তা কাজু সাজিয়ে দিয়েছে। সবদিন পারে না। আজ রবিবার তাই একটু বিশেষ করে আয়োজন করেছে।

থুব থুশি দেখাচ্ছিল স্থশান্তকে, তুমি এনেছ নাকি মা ? গা।

আমি কিন্তু হু'টুকরো নেব।

নাও না। গৌরমোছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হৈমবতী বলে, বাবা তুমি ডিম খাবে না ? ভাবছি আজ আর ডিম খাব না।

এখানে চুধ-দই নেই কি দিয়ে শরীর রাখবে! সেকেন্দ্রারাওয়ে কি রকম খেতে তুমি মনে আছে? হৈমবতী গৌরমোহনকে আরেক-খানা কেক তুলে দিয়ে স্থশান্তর দিকে এগিয়ে যায়, খোকা তোকে আজ বাজারে যেতে হবে!

এই বিষ্টিতে! স্থশান্তর মুখখানা কি রকম হয়ে যায়। বিষ্টি আবার কোথায় ? তা হলে আরেকবার চা দিতে হবে কিন্তু— দেব 'খন।

কি আনতে বল ? স্থশান্ত চা শেষ করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ছাতা কোথায় মা ?

দেখ কোথায় আছে।

ছাতা নিয়ে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় স্কশান্ত।

গৌরমোহন জড়সড়ো হয়ে বসেন, ঠিক সেকেন্দ্রারাওয়ের মতন ঠাণ্ডা পড়েছে!

দরজার বাইরে অন্য কারে৷ গলার আওয়াজ পেয়ে হৈমবতী জিজাসা করে, কেরে খোকা ?

স্থান্ত উত্তর দেবার আগে দরজায় সত্যপ্রসাদের মুখ দেখা গেল, আমি।

গৌরমোহন প্লাস-পাওয়ারের চশমাটা কপালে তুলে বললেন, কে? এগিয়ে এসে প্রণাম করে সত্যপ্রসাদ, আমি— জ্র-কুঁচকে গৌরমোহন বলেন, চিনতে পারলাম না তো! হৈমবতী বলে, জাঠামশাইয়ের ছেলে সতুদাদা। সেকেন্দ্রারাওয়ের সত্যপ্রসাদ! উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান গৌরমোহন। হাঁয়া বাবা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে!

মানে, দাদা অমৃতপ্রসাদ ভট্চাযের ছেলে ? তুমি কোথা থেকে আসছ এখন সত ? এখন তো কলকাতাডেই আছি কাকা। তোমার বাবার খবর.কি ?

বাবা। ইতস্তত করে সত্যপ্রসাদ বলে, বাবা তো মারা গেছেন। মারা গেছেন ? গৌরমোহনের গলার স্বর কেঁপে গেল। অনেকক্ষণ সেই ঘরে স্তব্ধতা নেমে থাকে।

সত্যপ্রসাদ বলে, তখন আমি বিদেশে। অনেক ঘুরে আমার হাতে চিঠি পৌচেছিল। আমি বাড়ি গিয়ে দেখি ফাঁকা বাড়ি থাঁ-গাঁ করছে।

সেইজন্মে তাঁকে লেখা আমার চিঠির উত্তর আমি আর পাই নি। আনমনা হয়ে গেলেন গৌরমোহন। তার বুকের ভিতরটা হু-হু করে। কতদিনকার কত স্মৃতি তুচ্ছ স্থখ-দুঃখ সঞ্জীব হয়ে ওঠে।

দাদা হাতরাস ফেশনে আমার হাত ধরে বললেন, আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না গৌর। তাই হল। তাই হল। আমাদের আর দেখা হল না! আনমন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন গৌরমোহন।

স্থান্ত আগেই বাজারে চলে গৈছে। ঘরের মধ্যে শুধু হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ।

হৈমবতী বলে, বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বসবো বলেই তো এসেছি। একটু হাসতে চায় সত্যপ্রসাদ, আমি এসেছি বলে তুমি রাগ করনি তো হৈম ?

রাগ করব কেন সতুদা ?

আমি হয়তো আসতাম না । তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা সে-ই আসতে বলল।

ওসব কথা থাক সতুদা। এখন চা খাৰে এস।

অস্ত্রবিধে হবে না তো ? বেশ ঠাণ্ডা—এক কাপ চা এখন দরকারও বটে—

তা' হলে কফি খাও না। আগে তো তুমি কফি ভালো বাসতে ? জিজ্ঞাস্থ হয়ে সভ্যপ্রসাদের দিকে তাকায় হৈমবতী। মনে আছে তোমার ?

হাসে হৈমবতী, মনে থাকবে না কেন ? তুমি বরং বাবার ঘরেই বস আমি কফি করে আনি।

হৈমবতী চলে যাবার পর চারদিকে চোখ ফেলে সত্যপ্রসাদ।
দেয়ালে গৌরমোহনের যৌবনের একটা ছবি। ঘোড়ার উপর
বসে আছেন। বোধ হয় সেকেন্দ্রারাপরে তোলা। কী স্বাস্থ্য ছিল
তখন! আজকের এই রন্ধের সঙ্গে মিল পাওয়া দায়।

হঠাৎ ঘরের ভিতর এর্সে দাঁড়ালেন গৌরমোহন, ক'বছর আগে দাদা মারা গেছেন ?

তা' বছর তিনেক হবে।

তিন বছর! চেয়ারে বসে পড়েন গৌরমোহন, সে কি আজকের কথা! অথচ ভাবলে মনে হয় সেদিনের—। দীর্গনিঃশাস ফেলে চোখ বুজে বসে গৌরমোহন বলুলেন, আমার ব্য়েস তখন বাইশ্-চিবিশ বছর ওঁর তখনো তি<sup>টা</sup>ল ছোঁয় নি। আমারই এখন ছিয়াতর। আমাদের দ্ব'জনকে প্রায়ই আখনুরে যেতে হত। ফিরতে অনেকদিন রাত হয়ে গেছে। তখন বাস ছিল না। ইক্কা টঙ্গা আর ঘোড়াই ছিল বাহন।

নবেম্বরের বিকেলে ফিরছি ছজনে। জানতাম সন্ধে হয়ে যাবে। তাড়া নেই কিছু। ঘোড়ায় চড়ে গল্প করতে-করতে ফিরছিলাম। বিকেলের মরা আলোয় সবুজ মাঠে ময়ুর নেমেছে। লম্বা হয়ে গেছে তাদের ছায়া। পেখমে রঙের কী বাহার!

মাথার উপর দিয়ে পাঝি উড়ে যাচ্ছে। উচ্-নিচ্ পথ। পথের 
ঢু'পাশে মাঠ-জলা-জঙ্গল। ছত্রোভঙ্গ বকেরা এক-একবার আকাশে
উড়ে আবার নেমে পড়ছে মাটিতে।

আমরা সেকেন্দ্রারাওয়ের পথ ধরে মন্থর গতিতে এগোচ্ছিলাম। আমাদের চারপাশে শাস্ত এক পৃথিবী!

দিনটা বোধহয় কার্তিকের শুক্লা ষষ্ঠী কি সপ্তমী। ছপুরের পর

থেকেই আকাশে চাঁদ আছে। তাই দিনের পর সন্ধে আসার অবকাশ পার না। হঠাৎ বুঝি রাত্তির এসে হাজির। মাথার উপর অপরূপ এক আকাশ। হঠাৎ ঘুমন্ত জোছনার আলো ভেঙে-চুরে বুনো হাঁসের দল ন্হরের নিরাপদ জলে নেমে এল। তাদের সহস্রে পাখার শব্দ বিপ্তি হয়ে মাথার উপর ঝরে পড়ে।

আমি আর দাদা একটা অর্জন গাছের তলায় ঘোড়ার উপর শ্বন হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম! মনে হল নির্জনতা বুঝি পাখার শব্দে কথা বলে উঠল। ক্ষীণ একটা শীতের বাতাস জোছনার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তুজনেই বুঝি বিহ্বল হয়ে গেছিলাম।

मामा वनलन, शृथिवी कि श्रुमन्त !

আমি কোন উত্তর দি নি!

তিনি আবার বললেন, চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকব না। তবু কখনো-কখনে। মনে হয় চিরকাল ধরে এই পৃথিবীতে বুঝি বেঁচে আছি। চিরকাল বুঝি বেঁচে থাকব।

তারপর থেকে যতবার সেই পথ দিয়ে গেছি—আমার কানে স্পাষ্ট- বেজেছে: পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে আছি। চিরকাল বেঁচে থাকব '

হৈমবতী কফি নিয়ে এল, বাব। তুমি কফি খাবে নাকি ? না। গৌরমোহন কি রকম অন্তমনক হয়ে চলে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতী বলে, আজ আর সারাদিন বাবার মনে শান্তি নেই। শুধু জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাববেন! জ্যাঠামশাইয়ের ভরসায় সেকেন্দ্রারাও ফিরে যেতে চাঠছিলেন। খ্ব নিরাশ হলেন।

তাই নাকি ?

গোঁট উলটে হৈমবতী বলে, বজ্ঞ দমে গেছেন বাবা।

দমবার কি আছে? ইচ্ছে করলে তো আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন। তামি তো যাযাবর হয়ে পথে-পথে বেড়াচ্ছি। উনি থাকলে ভালো হয়। বাড়িটা ভালো থাকবে। আরেক কাপ কফি দেব সতুদা ?

আমার আপত্তি নেই। তবে একটু পরে দিও। হাঁা, ভালো কথা হেমুর খবর কি ? বিশ্বে হল কোথায় ?

ফ্যাকাসে একটা হাসির আভাস হৈমবতীর মুখে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, হেনুর তো বিশ্নে হয়নি সতুদা।

তবে সে এখন কোথায়—দেখা করতাম একবার—হয়তে। আমাকে চিনতেই পারবে না হেনু।

কি করে দেখা করবে সতুদা! আঁচল দিয়ে চোখ মোছে হৈমবতী, সে তো মারা গেছে।

মারা গেছে! কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে নামিয়ে কৌতূহলী চোখ তুটো হৈমবতীর মুখের উপর ধরে রাখে সত্যপ্রসাদ।

হেনাকে তোমার মনে আছে সতুদা ?

মনে নেই আবার—ছোট্ট মেয়েটা ন্হরের ধার থেকে রসভরি তুলে মুখে ফেলে পিটপিট করে হাসত।

একদিন আয়নায় নিজের মুখ দেখে হেনু বলেছিল, আমার বিয়ে হবে না দিদি—

কি যেন করছিলাম আমি। বললাম, কেন রে ? আমি যে বড্ড কালো দিদি!

धुत्।

সতি। স্বাই তাই বলে। হাতরাসের বাড়ুয়ে মশাইয়ের ফর্সা মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছিল, কি কালো মেয়ে বাবা।

কালো! অবাক হল সত্যপ্রসাদ, হেনুকে তো আমার কোনদিন কালো বলে মনে হয় নি। নকনকে সবুজ বলে মনে হত।

সেই থেকে কি রকম একটা সংশয় হেনুর মনে জমা হয়েছিল। কোথাও নেমস্তন্নে যাবার আগে সেজেগুজে এসে আমাকে বলত, দেখতো কেমন দেখাচ্ছে ? আমি বলতাম, স্থন্দর!

হেন্দু উত্তর দিত, স্থন্দর না ছাই! কালো আবার স্থন্দর হয় নাকি! গাল টিপে দিয়ে বলতাম, এই কালো মেয়ের ভালোবাসার জয়ে কতজন পাগল হয় দেখিস!

ধ্যেৎ! ভেংচি কেটে সরে যেত হেমু।

বাবা সেকেন্দ্রারাও থেকে রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। তারপর পাকিস্তান হলে সব হারিয়ে প্রায় যথা নর্বস্ব দিয়ে মালতিপুরে এই বাড়ি কিনলেন। হেনু তখন বেশ বড়ো কয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য যেন উবছে পড়ছে।

মা বললেন, এবার 'বিয়ে দিয়ে দাও।

মায়ের তাগিদে অন্থির হয়ে বাবা থোঁজ-খবর নিতে স্করু করলেন। কতজন দেখতে আসে। কালো বলে কেউ পছন্দ করে না। পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুলে হাজির হতে আপত্তি করত হেমু।

ওমা সে কথা বললে কি হয়। মা আদর করে হেন্তকে কাছে টেনে নিতেন, অমনি করেই সবার বিয়ে হয়—

মাথা নাড়ত হেনু, বাব না মা। বারবার এই রকম লোক হাসাতে ভাল্লাগে না।

লোক তুই পেলি কোথায় ! আমরা তো সব নিজেরাই—
বড় খারাপ লাগে মা ! সারারাত ঘুমোতে পারি না—নিজের
এত হেনস্তা হয়—

হেনস্তা আবার কি। এমনি ধারাই তো চলে আসছে—আমার মা—তার মা—

সে তোমরা পারতে—আমি পারছি ন'। বিকেলের রোদে হেমুর চোখ ছলছল করত।

মা হেমুর চোখ মুছিয়ে দিতেন, অমন করতে নেই!

আবার কেউ এলে মা হেন্দুকে ধমক দিয়ে বসাতেন। হেন্দু রাগ করত! জোর করত না। আমি সাজিয়ে দিতাম। সময় লাগত একটু। হেনু বলত, অত ভালো করে সাজিয়ে কি হবে ৷ চেহারার যা' ছিরি —

এই রকম দেখা-শোনার পালায় হেনুকে একজনের পছন্দ হয়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে বউ মরেছে। চেহারাটা ভালো। অন্তত হেনুর পছন্দ হয়েছিল।

বাবার সন্দেহ ছিল দিতীয় পক্ষের পাত্র বলে হেনু হয়তো অপছন্দ করবে। নিজের সম্পর্কে হেনুর এমন অবিশ্বাস জন্মেছিল কেউ যে তাকে পছন্দ করতে পারে এমন বিশ্বাস আর ছিল না।

আমি ছুটে গিয়ে খবর দিলাম, হেনু কেটা খবর আছে —কী খাওয়াবি বল ?

তেমন-তেমন খবর হলে যা' চাইবি। হেনুর মুখে দুই হাসি। সত্যি তো ? হেনুর হাত আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। সত্যি-—মাইরি

তোকে পছন্দ হয়েছে। এই মাত্র বাবার কাছে চিঠি এল। কি জানি বাবা। একটু আনমনা হয়ে হেনু বলে, আমাকে কি কারো পছন্দ হবে।

হবে—হবে—হবে। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি আর হেন্যুকে বাণানে টেনে নিয়ে গেলাম।

সবে তখন শরতের স্থান। লাণ্টেনা গাছের ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাড়ালাম তুজনে। রক্তবিন্দুর মতো অসংখ্য ফুলে গাছ ভরে আছে। আমি একটা ফুলের গোছা ভেঙে হেন্দুর গোঁপায় পরিয়ে দিয়ে বলনাম, কি স্থান্দর দেখাচেছ তোকে।

হেনু আমাকে জড়িরে মুখ লুকোল বুকে। আমি হেনুকে জড়িযে চ্মু খেলাম। তার মাথায় হাত বোলালাম। তুজনে গভীর স্তথে কাদলাম। আমার স্তথ তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হেনুর স্তথ এখন যেন আমারই স্তথ।

সন্ধের পর ঘরে ফিরলাম আমরা।

এই একটু ঘুরে এলাম বাগান থেকে। উত্তর দিলাম আমি।
মা বললেন, চায়ের দেরি হয়ে গেল আজ।
অনেকদিন পর আমাদের চায়ের আসর হাসি-খুশিতে ভরে উঠল।
মায়ের মুখে হাসি। বাবার মুখে হাসি। আমার মুখে, হাসি।
হেনুর মুখের হাসিও সেদিন চাপা ছিল না। শুধু মাঝে-মাঝে
মধুর লজ্জা তার হাসিকে ঢেকে দিচিছল।

মা বললেন, দেখ বাপু এই আমার শেষ কাজ—সবাইকে নেমন্তর করতে হবে কিন্তু—

বাবা হাসি-হাসি মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মা বলে চললেন, এবার আগে থাকতে সবকিছ্ গুছিয়ে রাখতে হবে। একলা মানুষ তুমি, এখানে-দেখানে নেমন্তর করতে যাবে। কেনাকাটা সবই এক হাতে করতে হবে। তা' স্যা-গা মাসের কথা-টথা কিছ লিখেছে ?

বাবা বললেন, না সে সব কিছু লেখেনি। বোধহয় আমাকে গিয়ে সব ঠিক করে আসতে হবে।

একটা ভালো দিন-টিন দেখে যাও।

মা বললেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ গ

দেখি। বাবার গলার স্বর একটু ভারি হয়ে গেল, ভাবছি কি আবার চেয়ে বসবে! হৈমর বিয়ের সময় চাকরি ছিল। দরকারে চাইলে ধারও পেলম। এখানে চেনেই না কেউ।

মা একথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না!

আমি বললাম, আমার কিছু টাকা আছে বাবা, সেটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও—

বাবা আমার দিকে তাকালেন।

মৃত্তুকণ্ঠে বাবাকে বললাম, তুমি তো আমার জন্মে কিছু কম কর নি ! বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। অদ্রাণের প্রথম দিকে বিয়ে। বাবা পাকা দেখতে যাবেন। মেসোমশাই আর মেজমামা সঙ্গে যাবেন। হঠাৎ ছেলের বাড়ি থেকে একটা চিঠি এল—ছেলে নিরুদ্দেশ। সম্ভবত সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। অতএব বিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

বাড়ির আর সকলের সঙ্গে হেনুও খবরটা পেল। আমাকে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করল, দিদি আমার জন্মেই সন্ন্যাসী হয়ে গেল নাকি ?

কেন, তোর জন্মে সন্ন্যাসী হবে কেন ?

আমি যে বড্ড কালো!

ধুর পাগলি! আমি ধমক দিলাম তাকে।

কি জানি! নিজের মধ্যে ডুবে গেল হেনু। কালো রঙটাই তার মনের ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় ভাবত যে কালো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে সেই ভয়ে পাত্র সন্মাসী হয়ে গেল!

বিয়ে ভেঙে যাবার পর কি যে হল হেন্দুর কে জানে! আমি বাবা-মা কেউ ওর মনের নাগাল পেতাম না। ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিল!

কিছুদিন বৃদ্ধ থাকার পর বাবা আবার হেনুর বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে স্থক় করলেন। কোন রকম দেখা শোনার আগেই—

স্থূপান্ত এসে দাড়ায়, মা---

বাব্বা, কতক্ষণ বাজারে গেছিস! সুশান্তর হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে হৈমবতী বলে, স্থশান্তর সঙ্গে গল্প কর সতুদা—আমি ওদিকে গোছাই গে। আজ কিন্তু তোমাকে খেয়ে যেতে হবে—

হৈমবতী বাইরে যাবার পর সত্যপ্রসাদ সিগারেট ধরায়। চল স্থশান্ত তোমাদের বাড়িটা একটু ঘুরে দেখা যাক—

এই বিষ্টিতে!

ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে নাকি তোমার ?

একটুও না।

চল তবে তোমাদের গাছপালার ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি। তু'জনে বাইরে নেমে গেল।

একটু বাদে বৃদ্ধ গৌরমোহন এসে দরজায় দাঁড়ালেন, সতু চলে গেল নাকি! নিজের মনে স্বগতোক্তি করেন, কি জানি স্থ্যপ্রসাদ হয়তো চলে গেল! সতাপ্রসাদকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্মে ছটফট করছিলেন। না পেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন।

দাদা আর বৌদি তখন থাকতেন ষমুনার ধারে একটা গাঁয়ে। নাম সোনেঈ। অমৃতপ্রসাদ তখন সোনেঈ হাই স্কুলের একজন এ্যাসিটাণ্ট্ টিচার। কয়েক বছর হল স্কুলে ঢুকেছেন। কাশীর এক অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করে এনে সংসার পেতেছেন। আশ্চর্য স্থল্দরী ছিলেন বৌদি! ডালিমের দানার মতো টলটল করত গায়ের রঙ। দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। স্নেহে-লাবণ্যে ঢলঢল। তার কথা এখনো স্পষ্ট মদে আছে। দেশ থেকে কেরার পথে-বেড়ান এই ছেলেটিকে স্নেহ দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন।

চাকরির জন্মে তখন হল্মে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গৌরমোহন। সেই সময় একদিন সাইকেলে যেতে-যেতে মথুরার পথের মাঝখানে থেমে গেলেন অমৃতপ্রসাদ, বাঙালি নাকি ?

গৌরমোহনের চেহারার পোষাকে বাঙালিত একটু বেশি রক্ষে প্রকট ছিল। সমষ্টা ছিল আঁধির আর সে সময় গৌরমোহন রাস্তায় বেরিয়েছেন কান আর মাথা না ঢেকে। অবাক হয়ে অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরমোহন বললেন, হ্যা বাঙালি।

তা' হলে চটপট গাড়ির পিছনে উঠে পা। গৌরমোহনকে কথা বলার স্থাোগ না দিয়ে অমৃতপ্রসাদ পিছনে বসিয়ে এক কাপড়ের দোকানে গিয়ে হাজির। সেখানে লম্বা বহরের মলমল কিনে গৌরমোহনের কান আর মাথা-জোড়া পাগড়ি বেঁধে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কড়া নাড়তে হাজির হলেন আলগোছ লক্ষ্মীশ্রী একটি বধু ঘোমটা দেওয়া নয় তবু লজ্জা ছলছল করছে সারা মুখে।

দেখ কাকে এনেছি! অমৃতপ্রসাদ হেসে বৌদির দিকে তাকালেন।

চিনতে পারছি না তো!

আমার ভাই সবে বাংলা থেকে এসেছে। পথ থেকে ধরে নিয়ে এলাম।

তোমার ভাই! বিশ্বয় প্রকাশ করেছিলেন বৌদি।

তুমি আগে একটু সরবৎ কর। বেচারা ঠাণ্ডা হোক। রোদে তেতে-পুড়ে এসেছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে গৌরমোহন সেই ছবিটা স্পান্ট দেখতে পান। তার কতদিন বাদে অমৃতপ্রসাদই টাকা দিয়ে সেকেন্দ্রারাওয়ে ডালিম আর পেয়ারার বাগান কিনে দিয়েছিলেন। যোগায়োগ করে দিয়েছিলেন ভার্মাজী। অমৃতপ্রসাদের বন্ধু রাধাশ্যাম ভার্মা। ব্যবসার পরিকল্পনাটা অমৃতপ্রসাদের। ইচ্ছে ছিল নিজেই করেন। কিন্তু সাপড়ি আর আনারের বাগিচা লীজ নিলে ফুল আসবার সময় থেকেই তাঁবু ফেলে বাগানে থাকতে হয়। ছেলে-বৌকে কার কাছে রেখে যাবেন। তাই ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। এমন সময় গৌরমোহনকে পেয়ে অমৃতপ্রসাদের মনে সেই বাসনাটা জেগে উঠল। বললেন, চাকরি করে কি হবে ?

তবে ? বিস্মিত হয়ে তাকালেন গৌরমোহন। ব্যবসা কর!

ব্যবসা! কথা জোগায় না গৌরমোহনের, টাকা কোথায় পাব ? তা' ছাড়া আমার অভিজ্ঞতাও নেই।

তুমি যদি রাজি থাক তবে লেগে যাওয়া যায়। গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকালেন অমৃতপ্রসাদ, সেকেন্দ্ররাওয়ের কাছে নওরক্ষের রাজাবাহাছুরের সাপড়ি আর আনারের মস্ত বাগিচা। স্থ করে করেছিলেন! বোধহুয় টাকার টান পড়াতে লীজ দিচ্ছেন।
সবটা আমরা নিতে পারব না। খানিকটা নেওয়া যায়। ফি-বছর
আগফ-সেপ্টেম্বর মাসে ডাক হয়, তুমি আর আমি যাব। কি
বল ? একটু থেমে অমৃতপ্রসাদ বলে চললেন, কফ একটু হবে।
শীতের কামড় সহু করতে হবে। তবু দেখবে আশ্চর্য জীবন!
গাছপালা আর নীলকণ্ঠ পাখির ডানার মতো আকাশের বিস্তার
তোমার উপর ঝুকে আছে।

পৃথিবীতে তো লড়াই করতে বেরিয়েছ—ছু'টো সিজ্ন তাঁবুতে থাকলে দেখবে রোদে-জলে ভিজে-পুড়ে শরীর তৈরি হয়ে গেছে। তোমার কাজ হবে শুধু পাহারাদারদের খবরদারি করা। এখানকার লোকেরা অবশ্য সৎ পরিশ্রমী আর বিশ্বাসী।

রাজি হয়ে গেলেন গৌরমোহন। রাজি না হয়ে উপায়৾ই বা কী!
বিধবা মা কোন রকমে লেখা পড়া শিখিয়েছেন। মাকে একলা বাড়ি
রেখে বেরিয়েছেন। কিছু উপায় না হলে ফেরেন কী করে। মাস
তিনেক ধরে আত্মীয়-স্বজনদের দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদের
কাছ থেকে অনুকম্পা আর সহানুভূতির ছিটে-ফোটা ছাড়া অন্য কিছু
জোটে নি। তাই একদিন নিহুদ্দেশে পাড়ি দিলেন।

পিছনে পড়ে রইল মা, গ্রাম আর আশৈশব পরিচিত মানুষ-জনেরা। এখানে-সেখানে ভাসতে-ভাসতে শেষে দিল্লিতে গিয়ে ঠেকলেন। পরিচিত একজন ছিলেন সেখানে। গ্রাম স্থবাদে আত্মীয় হন। গৌরমোহনের মাকে কাকীমা বলতেন। তারি ভরসায় দিল্লী আসা। ভারত সরকারের দেড়-হাজারি মনসবদার। গ্রামেই শোনা গেছে সরকারে নাকি অগাধ প্রতিপত্তি। হয়তো কিছু একটা হয়ে যেতে পারে তাই রাজধানীতে হাজি মহওয়া।

দেখা হতে ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। স্থদ্র বাংলা থেকে কেউ চাকরির জ্বল্যে দিল্লীতে হাজির হতে পারে এটা তার ধারণার অতীত। কিছু টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বললেন। সবিনয় সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন গৌরমোহন।

তখন গরমকাল। কাশ্মিরা গেটের কাছে ফুটপাথে রাত কাটিয়ে পথে-বিপথে ভাসলেন গৌরমোহন। দিল্লী থেকে গাজিয়াবাদ হয়ে মথুরা। কেন গেলেন কে জানে! প্রায় না-খেয়েই কাটাচ্ছিলেন তবু জলের মতো পয়সা খরচা হৃচ্ছিল। খবর পেলেন রন্দাবনে অনেক বাঙালি থাকে। তাই মথুরা খেকে পায়ে হেঁটে রন্দাবন যাচ্ছিলেন। পর্থে অমৃত প্রসাদের সঙ্গে দেখা—সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন।

আগস্টের শেষাশেষি লোকজন নিয়ে বাগান পাহারা দেওয়া স্থক হল। ডালিম গাছের তলায় তাঁবু ফেলে থাকতেন গৌরমোহন। কী ঠাণ্ডা দৈউ বয়ে যেত তাঁবুর ভিতরে! বাইরে সারারাত আগুন জলত। রাত জেগে সেই আগুন পোহাত তাঁবু।

লোকজনের সঙ্গে তাকেও চোর তাড়াতে বেরুতে হত। ফল পাকলে হাতরাস লক্ষ্ণে আলিগড় দিল্লির ব্যবসায়ীরা এসে বাগানশুদ্ধু ফল কিনে নিত। তেমন দরকার হলে বাজারেও পাঠানো হত। লাভ মন্দ হত না। শুধু কি মানুষ, পোকা-মাকড় কীট-পতক্ষের হাত থেকেও ফল ঠেকাতে হয়। গাছের পাতায় ছায়া স্মিগ্ধ হত বলে সাপেরাও এসে আশ্রয় নিত। কখনো ফেরার গুলবাঘা বরেলির জঙ্গল থেকে এসে হাজির হত। তারপর যেদিন তোতার ঝাক নামত সেদিন তো আর সারাদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। এর উপর বাদর হনুমানের উৎপাত তো লেগেই ছিল।

তবু কখনো-কখনো মুগ্ধ হয়ে গেছেন গৌরমোহন। শেষরাতের জোছনাকে ভোর মনে করে ময়ূর-মিপুন মাঠে নেমে পড়েছে। ঘুমন্ত মাঠের নির্জনতায় নিঃশব্দ তাদের আনাগোনা; কখনো তাদের কাংস্থ কপ্টের তীব্র তীক্ষ কেকা-ধ্বনি নিশুতির নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে-চুরে খান-খান করে দিয়েছে। সারারাত ধরে শিশির পড়েছে—টুপটাপ-টুপটাপ। খাটিয়ার উপর শুয়ে উত্তর-কাশীর কোন গাঁয়ে-বোনা মোটা কম্বল জড়িয়ে কান পেতে সেই শব্দ শুনেছেন গৌরমোহন। সঙ্গে ঝিঁ-ঝিঁর একটানা ঝিঁঝিঁ। পাতার মর্মরে হাজার-হাজার অশরীরী মুখ বুঝি ফিসফিস করে কথা বলত সারারাত। সেইসব রোমাঞ্চিত বিনিদ্র রাত্রি আজ্ব আর অনুভব করবার উপায় নেই!

এক-একদিন রাতভার জেগে ভোরের দিকে ঘুমুতে গিয়ে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। লোমরিকে চা আনতে বলে খাটিয়ায় বসে ঝিমুতে-ঝিমুতে গৌরমোহন চোখ খুলে অবাক। টগর ফুলের মতো ধবধবে রোদে ছায়া ফেলে অসংখ্য হলুদ কি বাসন্তী রঙের প্রজাপতি উড়ে যাছে। নিঃশব্দ। অথচ রৌদ্র তাদের পাখার শব্দে বুঝি ভরে গেছে। যে- সব ডালিম গাছে ফল আসেনি, ফিকে সবুজ পাতার রঙে ভরে গেছে তাদের গায় প্রজাপতি বসে ফুল হয়ে উঠেছে।

বিকেলের আবছা আলোয় খরগোসেরা শেয়াল কি অশুকিছুর তাড়া খেয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে পেয়ারার বনে পালিয়ে আসত। তাঁবুর দরজায় বসে দেখতেন গৌরমোহন। আজকাল চোখে ভালো দেখেন না বটে তবু সে-সব মনে মনে ছবি যেন স্পষ্ট।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে গাছের পাতা ঝরে যেত। অমন যে অমলতাস ফুলের হলুদ টোপর হেমন্ত পর্যন্ত শীতের হাওয়ায় তুলত—পৌষে তার চিহ্ন থাকত না! এমন ঠাণ্ডা বয়ে যেত বাগানে যে এখানে-সেখানে পাখিরা মরে পড়ে থাকত।

সহ্য করতে পারতেন না গৌরমোহন। আগুনের পাশে বসেই খাওয়া সারতেন। মকাই-বাজরার রুটি ভাজি আর মাসকলাইয়ের ডাল। কখনো মুখ পালটাতে গুরচনী রুটি।

যখন নিরামিষ অসহ্য হয়ে উঠত তখন ন্হরের জলে নেমে যেতেন মাছ ধরতে। হাত দিয়ে ত্রীজের তলা থেকে সর-পুঁটি লাচি মিরগেল ধরতেন। ঘণ্টাখানেক চেফা করলে সেরখানেক মাছ ধরা যেত। নিজেকেই রাঁধতে হত। অবশ্য কাশেম আলি কেটে-কুটে দিত।

লোমরির সঙ্গে নবেম্বরের অন্ধকার রাত্রে জল-মোরগার সন্ধানে কতোদিন জলার ধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনো গাছপালার ভিতরে ভাঙা-জোছনায় হরিণের চকিত মুখ দেখা যেত।

প্রথমবার বাগিচা লীজ্নিয়ে ভালোই লাভ হয়েছিল। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে যা ছিল গৌরমোহন অমৃতপ্রসাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বৌদি আর দাদার মুখে কী হাসি!

অমৃতপ্রসাদ বললেন, তুমি তো রেকর্ড ব্রেক করলে হে ! দূরদেশে কষ্ট সহ্য করে মূলধনই তুলে আনো নি ; লাভের টাকাও ঘরে এনেছ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষোভ দূর করলে !

যেদিন বাগান থেকে টাকা নিয়ে গেলেন সেদিন কত রকম রান্না করেছিলেন বৌদি। হেসে বললেন, ঠাকুর-পোকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিৎ!

मामा वलालन, की (मख्या याय वला ?

টুকটুকে একটা বৌ! খুশি একটা কুঁড়ির মতো বৌদির মুখে পাঁপড়ি মেলেছিল।

তা' বটে! দাদাও খুসি হয়ে উত্তর দিলেন।

বিকেলে দাদা জিজ্জেস করলেন, আবার ব্যবসা করবে নাকি গৌরমোহন ?

আমার তো তাই ইচ্ছে! জায়গাটাও বেশ ভালো লেগেছে! বেশ তাহলে লেগে যাও আবার। তার আগে একবার দেশে যাবে না ?

কার কাছে যাব!

কেন তোমার মা-বাবার কাছে ? মান হেসে গৌরমোহন বলেন, বাবা নেই মা আছেন। মাকে কে দেখেন ? কে আবার দেখবেন—ভগবান! চলছে কি করে ?

কি জানি!

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অয়তপ্রসাদ, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না গৌর।

গৌরমোহন বুঝে উঠতে পারেন নি কি উত্তর দেবেন।
তুমি যে এখানে আছ সে কথা জানিয়েছ ?
মাথা নাড়েন গৌরমোহন, তা' জানিয়েছি।
টাকা কড়ি কিছু পাঠিয়েছ ?
না তা' পাঠাই নি।

ঘরে উঠে গেলেন অমৃতপ্রসাদ। একটু বাদে বৈরিয়ে এসে বললেন, এই টাকাটা টেলিগ্রাম মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দিয়ে এস।

এই রাত্রে!

তা'হলে কাল সকালে পাঠিয়ে দিও।

গৌরমোহন সকালে পোফ্ট-অফিসে গিয়ে একশ' টাকা মনি অগ্রার করে পাঠালেন। সেই প্রথম মাকে টাকা পাঠানো। সে আনন্দ এখনো তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

মা বলতেন, তুই বড় হলে আমার সব দুঃখ ঘুচবে গৌর!
পৃথিবীতে গৌরমোহন ছাড়া তার বিধবা মায়ের আর কে ছিল!
চাকরির শেষদিন পর্যন্ত গৌরমোহন সেকেন্দ্রারাও সহরেই
ছিলেন। আর কোথাও নড়েন নি। সেকেন্দ্রারাও একদিন
স্ত্যিকারের সহর হল। বিজলি এল; জল এল। মিউনিসিপ্যালিটি
হল। পার্ক হল। টকি এল। সবই গৌর নাইনের চোখের সামনে
গড়ে উঠল।

তার আগের একটা ঘটনার কথা গৌরমোহনের স্পষ্ট মনে আছে।

অমৃতপ্রদাদ তখন সোনেঈ কুলের শিক্ষক। মথুরার কাছাকাছি

সোনেঈ রায়া এই সব সমৃদ্ধ গ্রামগুলো বর্ষার সময় প্রায়ই ডুবে যায়। জুলাই মাস নাগাদ যমুনার অপরিসর খাত বরফ গলা জলে বোঝাই হয়ে যায়। তারপর জল একটু বাড়লেই খাত ছাড়িয়ে তু'পাশের মাঠ-গ্রাম জলে ভরে যায়। তেমনি একবার বর্ষায় যমুনার জল বেড়ে আশপাশের মাঠ-ক্ষেত সব ডুবে গেল। দিন-পনেরো থেকে সেই জল নেমে গেল। চারদিক স্যাতস্যুতে—কাদায় ভর্তি।

ছোটু তখন পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। ছাড়া পেলেই মায়ের চোখ এড়িয়ে জমে-থাকা খানা-খন্দের জলে মাছের থোঁজে ব্যাঙের থোঁজে ঘুরে বেড়ায়।

স্থুলের হিন্দি-টিচার শর্মাজী সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ছেলেকে সাবধান রাখবেন।

কেন ? অবাক হলেন অমৃতপ্রসাদ। এসব কিচ্ড়্ বহোৎ খারাপ আছে ? তার মানে ?

দানো-পিরেত এই সব জায়গায় থাকে আর মানুষ গেলে হজম করে দেয়।

ত বিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন অমৃতপ্রসাদ। তবু বাড়ি ফিরে বৌদিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

দুপুরের পর সেদিন র্টি থেমে গেল। হঠাৎ আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ঢলে-পড়া সূর্যের আলোয় জলে-ভেজা সোনেঈ অপরূপ।

ছোটু বৃষ্টির জন্মে বেরুতে পারছিল না। ছটফট করছিল। অমৃতপ্রসাদ শ্বুল থেকে ফেরেন নি। বৌদি সংসারের কাজে ব্যস্ত।

ছোটু বারান্দা থেকে নেমে কি যেন খুঁজছিল।
বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, কি খুঁজছিস রে ছোটু ?
লাঠি। কত বড় ব্যাঙ মা!
তা' লাঠি দিয়ে কি করবি ?
ব্যাঙকে মারব।

দূরে যাসনে। ডাকলেই যেন সাড়া পাই।
 আচ্ছা। ব্যস্ত ছোটুর গলা পাওয়া গেল।
 বৌদি নিজের মনে সংসারের কাজে ডুবে রইলেন।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, ছোটু কোথায় ?

কি জানি! দেখ আছে কোথায়—এই তো ব্যাঙ মারবে বলে লাঠি খুঁজছিল।

ছোট্র। অয়তপ্রসাদ ডাকলেন। একবার। ছু'বার! তিনবার। চারবার। অসংখ্যবার। ছোটুর সাড়া পাওয়া গেল,না।

গেল কোথায় ছেলেটা ! স্বগতোক্তি করেন অমৃতপ্রসাদ। তারপর খুঁজতে বেরুলেন। পাড়া-প্রতিবেশিরাও এগিয়ে এল। বাড়ির উঠোন থেকে ছোট্ট একটা পায়ের ছাপ কাদার উপর এগিয়ে গেছে। সেই ছাপ ধরে এগিয়ে যায় সবাই। একটু দূরেই যমুনা।

ততক্ষণে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। ঝকঝকে আকাশে সূর্য অস্ত গেল। যমুনার জলে সেই আলো একটু-একটু করে নিভে এল। নির্বিকার একটা অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে।

ছোটুর পায়ের ছাপ ইতস্তত এদিক-ওদিক এগিয়ে জলের সামনে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

সবাই থেমে গেল। মাঠের চারদিকে তাকিয়ে কোথাও ছোটুর চিহ্ন দেখা যায় না। দাদা পাগল হয়ে গেলেন। থানায় খবর গেল। খবর পেয়ে শর্মাজীও এসেছিলেন। সব শুনে মাথা নিচ্ করে ফিরে গেলেন। একটিও কথা বলেন নি।

যমুনার ধারে দলদলায় হারিয়ে গেল ছোটু। মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

দাদা তবু সামলে নিয়েছিলেন। অন্তত বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। বৌদি সহু করতে পারেন নি। কি রকম যেন হয়ে গেলেন। তার মনে একটা অপরাধবোধ স্প্তি হল—যেন তারই অবহেলায় ছোটু চোরাবালিতে ডুবে গেল। সারাদিনে কখনো তার চোখের জল শুকোত না। সংসারের কাজকর্মের ভিতরেও সব সময় আঁচল দিয়ে চোখ মুছতেন। কোন সাস্ত্রনাই তার শোক নিরাময় করতে পারে নি।

বৌদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠতেন।
কী—কী হয়েছে ? জেগে যেতেন অমৃতপ্রসাদ।
ছোটু কাঁদছে—ওগো, আমার কাছে আসবে বলে কাঁদছে!
কি বলছ তুমি ?

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম ছোট্টু বলছে, মা তোমার কাছে যাব— হাত বাড়িয়ে দিলাম, এসো সোনামনি—এসো আমার কোলে— ছোট্টু বলল, মাটির নিচে বড় অন্ধকার মা—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

ছুটে গেলাম আমি, ছোটু কোথায় তুই ?

এই যে আমি—এই অন্ধকার মাটির নিচে—আমার বড়ড কফট মা—

দাদাকে তুহাতে জড়িয়ে হু-হু করে কাঁদতেন বৌদি, ছোটু — আমার ছোটুকে এনে দাও না—

যমুনার ধারে জলাজমির চোরাবালিতে যে-ছোটু, হারিয়ে গেছিল তাকে আর ফিরে পাবার আশা কোথায়!

ছোটুর শোকে পাগল হয়ে গেলেন বৌদি। মাফারি ছেড়ে বৌদিকে নিয়ে বেনারস চলে গেলেন দাদা। সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করেও অমৃতপ্রসাদ বৌদিকে ভালো করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন বৌদি। দাদাও কেমন যেন বিবাগী হয়ে গেলেন। সারাদিন বাড়ি থাকতেন। সঙ্কের পর গন্ধার ধারে গিয়ে বসতেন। ফিরতেন অনেক রাতে। কোনদিন হয়তো সারারাতই গঙ্গার ধারে বসে কাটিয়ে দিতেন। নিঃশন্দে প্রবহমান গন্ধার ধারার দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে কি ভাবতেন তিনিই জানেন। খবর পেয়ে গৌরমোহন বেনারস চলে গেলেন। তারপর অয়ত-প্রসাদকে জোর করে নিয়ে এলেন! কী রকম যেন বিপ্রান্ত হয়ে গেছিলেন তিনি। চোখে তীত্র একটা সংশয়ের জ্বালা। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন তার সন্দেহ!

বাগান লীজ নেবার দরুন ছু'তিন বছরের মধ্যে হাতে ৃকিছু টাকা এসে গেলে নিজের জন্মে বেশ বড় একটা তাঁবু কিনে ছিলেন গৌরমোহন। সেই তাঁবুতে আরেকটা খাটিয়া পেতে নিলেন। গৌরমোহনের পাশে অমৃতপ্রসাদের জায়গা হল। কখনো সেই তাঁবুর মধ্যে স্বপ্লাবিষ্ট হয়ে বসে থাকতেন অমৃতপ্রসাদ কখনো বা নিজের মনে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। জিজ্ঞাসা না-করলে কখনো কথা বলতেন না।

চিড্গাছের তলায় কাছিমের মতো উবু হয়ে থাকা তাঁবুর পেটের ভিতর তুজনে একসঙ্গে কতদিন কটিয়েছেন! রাতে-দিনে গৌরমোহনের কাজের অন্ত ছিল না। তাই শুলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। রাত প্রহর-তুই হলে লোমরি ডেকে দিয়ে যেত, সরকার উঠিয়ো—

একদিন উঠে দেখেন খাটিয়া খালি। অমৃতপ্রসাদ নেই। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখা গেল অবসন্ন চাঁদ সেকেন্দ্রারাওয়ের প্রান্তর-ভূমির উপর ঝুকে পড়েছে। লুকাট গাছের ছায়া অনেকখানি লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

চারিদিকে, চোখ ফেলে জোছনার ধূ-ধূ কুয়াশায় আর কিছু দেখা গেল না। চোখ ছু'টো দূরবীনের মতো চারদিকে ঘুরিয়ে হতাশ হলেন।

সাপড়ির ঝাকড়া ছায়া শীতের অলৌকিক চাঁদের আলোয় জীবস্ত মনে হচ্ছিল।

ভয় পেয়েছিলেন গৌরমোহন। শীতের সময় উত্তরে বাতাসের সঙ্গে পাহাড় থেকে যেমন পাখি নামে—তেমনি ভাল্লক চিতাও নিচে নেমে আসে। সেকেন্দ্রারাও অবধি তারা আসে না। তবু বলা যায় না গতবার তো একজোড়া চিতা এসে নহরের জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছিল। খিদের সময় মুখোমুখি পড়ে গেলে তারা সহজে ছেড়ে দেয় না।

তখনই হাঁক-ডাক করে বাগানের কয়েকজন পাহারাদারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গৌরমোহন। সেই আদিগন্ত জোছনার আলো-আঁধারির বিভ্রান্তিতে বারংবার পথ ভুল করে অবশেষে আক্রাবাদ যাবার পথে বোম্বার কালভার্টের উপর অমৃতপ্রসাদকে বসে থাকতে দেখা গেল।

গৌরমোহন ডাকলেন, দাদা—

অমৃতপ্রসাদের কোন সাড়া নেই। স্তব্ধ হয়ে কালভার্টের উপর বসে আছেন।

গৌরমোহন আবার ডাকলেন, দাদা—

সাড়া না-পেয়ে গৌরমোহন গায় হাত দিতে অমৃতপ্রসাদ চমকে উঠলেন।

অবাক হলেন গৌরমোহনকে দেখে, কি ব্যাপার গৌর ? আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি ?

একটু তন্দ্রা এসেছিল। কি রকম একটা শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, তোমার বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে; অবাক হয়ে গেলাম। জোছনায় তার চুল উড়ছে। কী তীব্র তার চোখ! স্পর্ফ দেখতে পেলাম।

হাত দিয়ে ইশারা করল্, এস আমার সঙ্গে—।

তাঁবুর দরজার কাছে পৌছে দেখি অনেকদ্রে সরে গেছে। চাঁদের ঘোলাটে আলোয় সব দেখতে পাচ্ছিলাম না। তীর আকর্ষণ বোধ করলাম। কী মনে হল জানি না আমি তার পিছনে হাঁটতে শুরু করলাম। কতদূর হেঁটেছি জানি না। বোম্বার কালভার্টের উপর কখন এসে বসলাম তাও জানি না। গৌরমোহন বললেন, কাল শোনা যাবে। এখন বাড়ি চলুন। পরের দিন সকালে উঠে গৌরমোহন জামা কাপড় গুছিয়ে হিসেব-পত্তর আর টাকা-কড়ি অমৃতপ্রসাদের সামনে রেখে বললেন, অমুমতি করুন দাদা।

গৌরমোহনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে.থেকে অমৃতপ্রসাদ মৃতুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এর মানে ?

আপনার ব্যবসা আমি আর কতদিন দেখে মরব! এবার আপনি বুঝে নিন।

তুমি চলে যাবে নাকি?

কি করি, বলুন! আপনি বিবাগি হয়ে বেড়াবেন আর আমি আপনার ব্যবসা দেখব সে হয় না।

আমার ব্যবসা!

তবে কার! আমি করি চাকরি। আজ আছি কাল নেই;
তুমি চাকরি কর! গৌরমোহনের দিকে তাকিয়ে অমৃতপ্রসাদ
বললেন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না গৌর!

অমৃতপ্রসাদ দাঁড়িয়ে হাত ধরলেন গৌরমোহনের, আমি চেফা করছি। পারছি না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তারা নেই। শুধু মনে হয় তারা আছে—আর এখুনি হয়তো এসে হাজির হবে। সেই অধৈর্য প্রতীক্ষা আমাকে সব কাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গৌর এসময়ে তুমি যদি চলে যাও আমাকে দেখবার কেউ থাকবে না। হয়তো আমি আর বাঁচব না।

তা'হলে বসে না-থেকে কিছু কাজ করতে হবে আপনাকে— বেশ তাই করব।

সেই থেকে অমৃতপ্রসাদ ফলের বাগানের কাজে হাত দিলেন।

গৌরমোহন নিজে ছিলেন একটু ছটফটে স্বভাবের—বসে থাকতে পারতেন না। বাগানের কাজ থেকে অবকাশ পেলেই লোমরিকে নিয়ে শিকারে যেতেন। জলমোরগাই মারতেন কেশি। কখনো হরিণ। শিকারের আশায় পুবে এগোতেন। ছু-একদিন জঙ্গলে থাকতেন তারপর পাখি কি হরিণ নিয়ে ফিরতেন।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন গৌরমোহন। অতীত ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো সরে যাচ্ছে।

অমৃতপ্রসাদ একদিন বললেন, গৌর এই নির্দ্ধনতা আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার বৌদি আর ছোট্টুর স্মৃতি আমাকে বড়ড বিব্রত করে। এই গাছপালা মাঠ প্রান্তর পাখি-পাখালির জগৎ ছেড়ে আমি মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। এখানে থাকলে ওদের কিছুতেই ভুলতে পারব না।

সে তো খুব ভালো কথা দাদা। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

গৌরমোহন সেকেন্দ্রারাও সহরের লট্কা-কুয়া এলাকায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমৃতপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। বন্ধুদের দেখবার জন্ম বলে দিলেন। একজন কম্বাইণ্ড-ছাণ্ড রেখে দিলেন। অমৃতপ্রসাদের খিদ্মতের দায়িত্ব রইল তার হাতে।

সহর থেকে মাইল পাঁচেকের মতো পথ। আক্রাবাদ আর সেকেন্দ্রারাওয়ের মাঝামাঝি ফলের বাগানে গৌরমোহন থেকে গেলেন। সময় পেলেই অমৃতপ্রসাদকে দেখে আসতেন। একদিন গৌরমোহন থেতে অমৃতপ্রসাদ বললেন, ভাবছি আবার ফুলে মান্টারি করব। তোমার কি মত গৌর ?

কোথায় ?

এই সেকেন্দ্রারও সহরে! আমাকে দড়্গড়্জী কয়েকদিন ধরে বলছেন, ইংরিজি-জান। লোকের বড় অভাব—ভট্চায্সাব আপনি যদি পড়ান! আমি বলেছি, গৌরমোহনকে জিজ্ঞাসা করি— দেখি সে কি বলে—

এতে আর জিজ্ঞাসা করার কি আছে। তোমার আপত্তি নেই তো ? একটও না। সেই থেকে অমৃতপ্রসাদ স্কুলে পড়িয়ে গেছেন। মাঝখানে অবশ্য দিল্লিতে রংটাদের স্কুলে হেড্মাফীরির একটা অফার পেয়েছিলেন। তাও যান নি। শেষে উত্তর প্রদেশের স্কুলগুলো যখন এগারো ক্লাস হয়ে ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হল তখনো তিনি সেকেন্দ্রারাও স্কুলের প্রিন্সিপাল সাব। বোধ হয় সে বছর কি পরের বছর রিটায়ার করেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের একালের মানুষের কাছে প্রিন্সিপাল সাব বলেই পরিচিত।

স্থূলে কাজ নিয়েও অমৃতপ্রসাদ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বারান্দায় পাতা ক্যাম্পখাটে আশ্রয় নিতেন! আর ঘুমোবার আগে পর্যন্ত দিশি-বিদেশি মাসিক সাপ্তাহিকের মধ্যে ডুবে থাকবেন।

ইচ্ছে হলে অমৃতপ্রসাদ লটকা-কুয়া থেকে কখনো তাবুতে চলে আসতেন। একদিন গৌরমোহন তাবুতে ফিরে দেখেন অমৃতপ্রসাদ বসে আছেন। চারপাইটাকে তাবুর বাইরে টেনে এনেছেন। অমৃত-প্রসাদের পাশে বসে গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, কখন এলেন দাদা ?

অনেকক্ষণ। অমৃতপ্রসাদের মধ্যে কথা বলার আগ্রহ ছিল না। কেমন উদাসীন ভাব! লোমরি চা নিয়ে এল।

চা খেতে-খেতে অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, গৌর তুমি কি কাউকে আমার বিয়ের কথা বলেছ ?

না তো! অবাক হলেন গৌরমোহন। মনে করে দেখ।

বিয়ে বলে তো কাউকে কিছু বলিনি। যা হোক হাতরাস থেকে হুজন এসেছিলেন

তা'হবে। অবাক হলেন গৌরমোহন, বাড়ুজ্যে মশাইয়ের ওখানে যাই নানা রকম কথা হয়। তা' ওঁরাই বিয়ের কথা বলছিলেন। আমি কিছু বলিনি। আসতেও বলিনি।

চুপ করে রইলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহনত চুপ করে রইলেন।

ন্ত-ছু করে বাতাস বইছে। গাছপালার উপর তখনো মরা আলো ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে আছে।

শেষাক্ষের স্তব্ধতার মধ্যেই একাকার অন্ধকার সেকেন্দ্রারাওয়ের মাঠ ঢেকে দিল।

ওদের আমি কিছু বলিনি। তুমি বলে দিও, আমি আর বিয়ে করব না।

অন্ধকারে অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন গৌরমোহন। একটা চিড়চিড়ে পাখি মাঠের উপর দিয়ে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে গেল।

যারা মারা গেছে তাদের শরীরী অস্তিত্ব নেই বটে। মৃত্নস্বরে বলে চলেন অমৃতপ্রসাদ, তবু আমার মনে তারা তেমনি সজীব। চোখ বুজলে তাদের দেখতে পাই—কানে তাদের কথা ভেসে আসে। তাদের আমি ভুলতে পারছি না। হয়তো অন্ধমোহ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেডাচ্ছে। কিন্তু স্থির হতে পারছি না।

তবু অমৃতপ্রসাদের মন একদিন ফিরল।

লটকা-কুয়া এলাকায় সেবার শীতের আগে লক্ষ্ণে থেকে এক বাঈজী এল! নওরঙ্গাবাদের রাজবাড়িতে কী একটা উৎসবে তাকে নিয়ে আসা হল। বেশ কয়েকদিনের বন্দোবস্ত। বাসা পড়ল হুরমতগঞ্জের একটা বাড়িতে। দড়্গড়্জীর বাড়ির কাছেই। বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে জেল্লা-জৌলুযে ভারি খুব্স্তরৎ। মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে হয়। মোহিনী ম'য়ার সন্মোহ ছিল তার শরীরে। চাঁদনি ফুলের মতো গায়ের রঙ। চোখছুটো যেন আধফোটা চামেলির কুঁড়ি!

রাজবাড়ির বায়না সারা হলে দড়্গড়জী একদিন সখ করে বাড়িতে একটা গানের আসর বসালেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের সব রহিস আদমিদের নেমন্তন্ন হল সেই আসরে। সেখানে গুলরুখবাস্থ্যের সঙ্গে অমৃতপ্রসাদের প্রথম পরিচয়। সেই শীতের রাত্রে দড়্গড়জীর বাড়ির প্রশস্ত আসরে লক্ষো-ওয়ালির ঠুম্রির বাহার হয়তো মোহিত করে থাকবে। গুলরুখের গলায় সোনার আওয়াজে গাঁথা মুক্তোর মতো ঠুমরির দানা অমৃত-প্রসাদের মনে কী মায়া স্থি করেছিল কে জানে! স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন অমৃতপ্রসাদ।

বিরতির অবকাশে দড়্গড়জী হঠাৎ বললেন, গান-টান আপনার আসে নাকি মাফারসাব ? কথাটা অমৃতপ্রসাদের কানে বেস্থরো ঠেকে থাকবে। তার মনে হয়েছিল দড়্গড়জী তাকে ঠাট্টা করছেন। বোধহয় এতগুলো মানুষের সামনে তার সম্মানকে বিপন্ন করেছেন।

মৃত্কতে অমৃতপ্রসাদ বললেন, বাঈসাহেবা যদি অনুমতি করেন শোনাতে পারি।

মিষ্টি হেসে অনুমতি দিল গুলরুখবাঈ।

গান ধরলেন অমৃতপ্রসাদ। সারেঞ্চি সঙ্গী হল! তবলচি নড়ে চড়ে বসল।

গৌরমোহনের মনে আছে, এক একদিন অমৃতপ্রসাদের সোনেস্বর বাড়িতে আসর বসত। অমৃতপ্রসাদ গাইতেন। শ্রোতা গৌরমোহন আর বৌদি। একটানা গেয়ে যেতেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন মিঠেচালের গানের ভক্ত ছিলেন। অমৃতপ্রসাদ গাইতেন সবই তবু ঘুরে ফিরে তার গলায় গজগামিনী গ্রুপদের প্রবপদ এসে ভর করত। গাইতে-গাইতে রাত হয়ে যেত। বৌদি তাড়া দিতেন। দাদা গানের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলতেন, সত্যি অনেক রাত হয়ে গেল। গাইতে বসলে আমার খেয়াল থাকে না। চল গৌর।

বৌদি মারা যাবার পর অমৃতপ্রসাদের ".লায় আর গান শোনা যায় নি। চিরকালের মতো বুঝি নীরব হয়ে গেছিল।

সেদিন আসরের মাঝখানে এই ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে হঠাৎ সেই বন্ধ গানের দরজা গেল খুলে। অমৃতপ্রসাদের তাজা গলায় সতেজ কঠের দাপট শুনে গুলরুখবাঈকে বোধহয় আশ্চর্ম হতে হয়েছিল! গান থামতে সবাই উচ্চুসিত। অনেক রাতে আসর ভাঙল।

বাঈসাহেবা যাবার সময় অমৃতপ্রসাদকে বলে গেল তিনি যদি একদিন মেহেরবানি কয়ে তার গরীবখানায় যান।

অমৃত্প্রসাদ ভদ্রতা করে বলেন, যাব একদিন। এ আর এমন কি—

তারপর সে-কথা অমৃতপ্রসাদের মনেও ছিল না। একদিন বাঈসাহেবার মোকাম থেকে একজন চাকর এসে অমৃতপ্রসাদকে সেলাম জানিয়ে নেমন্তম্মর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল।

অমৃতপ্রসাদ ভৃতাকে বলে দিলেন, যাব—আজই যাব।

একলাই গেলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন সেদিন লটকা-কুয়ার বাড়িতে ছিলেন। যাবার সময় অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, গৌর যাবে নাকি ?

সবিনয় প্রত্যাখ্যান করলেন গৌরমোহন।

রাত প্রায় শেষ করে ফিরলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন দরজা থুলে দিয়ে বললেন, এত দেরি ?

হাা, একটু দেরি হয়ে গেল। অন্তমনক্ষের মতে। উত্তর দিয়ে অমৃতপ্রসাদ উপরে উঠে গেলেন।

গৌরমোহন পরদিন সকালেই বাগিচার তাবুতে ফিরে গেলেন।
কয়েকদিন পর তার কানে এল অমৃতপ্রসাদ প্রায় নিয়ম করে সম্ধেবেলা গুলরুখবালীয়ের আস্থানায় যাচ্ছেন। ব্যাপারটাকে প্রথমে
আমল দিতে চান নি গৌরমোহন। ক্রমশ যেন ঘোরালো হয়ে
দাঁড়াল। বালীয়ের বাড়ি যেন অমৃতপ্রসাদের বাড়ি হয়ে উঠল।
ক্বল থেকে বাড়ীতে না ফিরে বালীয়ের মহলে যেতে লাগলেন। তখনই
গৌরমোহনের মনে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে।

এদিকে বাঈসাহেবার চলে যাবার দিন পার হয়ে গেল তবু যাবার নাম নেই। বাঈজীর লোকেদের কাছ থেকে শোনা গেল, জারগাট। বাঈসাহেবার ভাল লেগেছে। ভা'ছাড়া তবিয়ৎ ভালো নেই তাই দিনকয়েক এখানে থেকে একটু বিশ্রাম নেবে।

এরপর বাঈসাহেবার মা সারেঙ্গী আর তবলচিকে নিয়ে চলে গেল। কী ব্যাপার কেউ বলতে পারল না। তবে কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারা বলল, বাঈসাহেবার সঙ্গে তার মায়ের অনেক রাত পর্যন্ত কথা কাটাকাটি হয়েছে।

তখনও সেকেন্দ্রারাও সহর অমৃতপ্রসাদ আর গুলরুখবাসবের সম্পর্ক নিয়ে ফিসফিস করত। ভারপর সেই নিঃশব্দ ভাষণ ক্রন্মশ মুখর হয়ে উঠল।

অমৃতপ্রসাদ বুঝি মোহগ্রস্থ হরেছিলেন। কোনদিকে জক্ষেপ করেন নি।

গৌরমোহনের ইচ্ছে ছিল অমৃতপ্রসাদকে ডেকে কথা বলেন।
কী জানি সাহস পান নি। শেষে সেই ভয়ংকর কথাটি ইতস্তত
অনেক ঘোরাঘুরির পর গৌরমোহনের কানে এসে পৌছল। অসম্ভব
এই ঘটনাকে তিনি কিছুতেই বিশাস করতে পারেন নি। তার
নিজের লজ্জা করতে লাগল। বুঝে উঠতে পারেন না কি করে
অমৃতপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করা যায়।

একদিন অমৃতপ্রসাদই এসে হাজির। তাঁবুর সামনে বসে হিসেব-পত্তর দেখছিলেন গৌরমোহন।

আস্থন দাদা।

তুমি অনেকদিন লটকা-কুয়ায় যাও নি গৌর।

সময় করে উঠতে পারছি না। কাজকন্ম সামলে উঠে দেখি রোজই সন্ধে হয়ে যায়।

তোমার সঙ্গে কথা আছে। এসো আমার সঙ্গে— হু'জনে মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমি বিয়ে করছি গৌর।

विरयः! माँ फिरयः शिलन शीयरमारन, किंदू कानि ना छ।।

অমৃতপ্রসাদ হাসলেন, সহর শুদ্ধু লোক জানে আর তুমি জানে।
না !

পাত্ৰী ?

গুলরুখবাঈ। আমি ভেবেছি নামটা পালটে স্থচরিতা রাখব। বৌদির নাম!

ওর মধ্যে তোমার বৌদিকে আমি শেয়েছি গৌর।

কিন্তু—। অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন গৌরমোহন। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই।

অপরাধ ক্ষমা করবেন। তবু না-বলে পারছি না—ব্যাপারটা বোধ হয়—

জানি কিন্তু উপায় নেই! নিদারুণ অবসন্ন মনে হচ্ছিল অমৃত-প্রসাদকে, গুলরুখ গর্ভবতী।

চমকে উঠেছিলেন গৌরমোহন। অসহ্য একটা স্তব্ধতা *চু'জনের* মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সেই নীরবতার মধ্যেই চলে গেলেন অমৃত-প্রসাদ। মাঠের অন্ধকারে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

একাই দাঁড়িয়ে রইলেন গৌরমোহন। তারপর কখন যেন তাঁবুতে ফিরে এলেন। অস্থির এক চিন্তায় স্থির হয়ে আর বসতে পারলেন না। সেই রাত্রেই লোমরিকে নিয়ে চার-পাঁচ মাইল পথ ঠেটে সেকেন্দ্রারাও গেলেন। সেই ছোট্ট সহরের বাঁরা প্রধান তাঁদের সবিনয় অনুরোধ জানালেন, তাঁরা যেন অমৃতপ্রসাদকে এ বিয়ে থেকে নির্তু করেন।

সব চেষ্টা বিফল হল। অমৃতপ্রসাদ গুলরুখবাঈকে বিয়ে করে লটকা-কুয়ায় সংসার পাতলেন। গৌরমোহন সেই বাড়িতে কখনো যান নি। অমৃতপ্রসাদও কখনো যেতে বলেন নি। সেই বাড়িতেই সত্যপ্রসাদের জন্ম।

কতদিন আর এই অলীক সংসার চলেছিল! বছর <u>দু</u>য়েক হবে বোধহয়। অমৃতপ্রসাদ একদিন সকালে উঠে দেখেন সত্যপ্রসাদ কাঁদছে।
তার মা কাছাকাছি কোথাও নেই। সারাবাড়িতে খুঁজেও তাকে
পাওয়া গেল না। হতভাগ্য সত্যপ্রসাদকে কোলে তুলে নিলেন
অমৃতপ্রসাদ। ফুলকুমারীর মাকে বুকের তুধের জন্ম বহাল করা
হল। সেই সত্যপ্রসাদ আজ বড় হয়েছে। ছেলেবেলায় বড় চঞ্চল
বড় তুরন্ত ছিল!

গৌরমোহনের মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, কোন প্রয়োজনে গুলরুখবাঈ ঘর বেঁধেছিল—আর কোন প্রয়োজনে সেই ঘর তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে রেখে চলে গেল!

অমৃতপ্রসাদ কি ভাবতেন কে জানে। হয়তো বেদনায় হয়তো যন্ত্রণায় অনুতপ্ত মানুষটি নিজের অতল অনুভব চিরকাল নিঃশব্দে বহন করে গেছেন। তার সে ব্যথা তো কাউকে বলবার নয়!

একটু বড় হয়ে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের কাছেই মানুষ হয়েছে।
ইচ্ছে ছিল হৈমবতীকে সত্যপ্রসাদের হাতে তুলে দেন! অমৃতপ্রসাদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা চিরকালের সম্পর্কে বাঁধা পড়বে।
কতদিন ধরে এই আকাজ্জাকে লালন করেছেন। অমৃতপ্রসাদেরও
আপত্তি ছিল না। হৈমর মা মৃগ্ময়ীর দৃঢ় অনিচ্ছাকে কিছুতেই পার
হতে পারেন নি গৌরমোহন।

সেকালের সেই দিনগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন গৌরমোহন।
নানা রঙের দিন। স্থ-দুঃখের দিন। যৌবনের গৌরমোহন অরি
অমৃতপ্রসাদকেও দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন সাপ্ড়ি আর
আনারের ক্ষেত্ত। নওরঙ্গের রাজাবাহাগ্রের বাড়ি। সেকেন্দ্রারাওয়ের
চারপাশে আদিগন্ত বনভূমি। অহুল্যা মাঠ ন্হর আর বোস্বার
মস্থ জলধারার সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া। স্পষ্ট—সব
যেন স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। শুধু নিজে ক্রমশ বিবর্ণ ধুসর
হয়ে যাচ্ছেন।

ভালোই কাটছিল দিন। হঠাৎ কি যে হল, পোকা লাগল

আনার গাছে—সেই পোকা সাপ ড়ির পাতা আর ফুলও জার্ণ করে তুলল। পর পর তু'বছর ভালো ফল হল না। ডাহং লোকসান মেনে নিতে হল। জমার টাকা দিতে পুঁজিতেও. টান পড়ল। আনেক চেফী করেও বাবসা ঠেকান গেল না। শেষকালে ছেড়ে দিতে হল। গৌরমোহন একেবারে বেকার হয়ে গেলেন। এতদিন তবু ভবিষ্যতের আশাস ছিল সেটুকুও আর রইল না।

গৌরমোহন অমৃতপ্রসাদকে জানালেন, এখানে আর বসে থেকে লাভ কি—অন্যত্র চেস্টা করে দেখি—যদি কিছু করা যায়।

কৈউ আশা দিয়েছে নাকি ?

না, তেমন কিছু নয়।

## তবে ?

ভাবছি কতদিন আর বেকার বসে থাকব। সে ভাবনাটা আমাকে বরং ভাবতে দাও গৌর।

এসময় একটা বিলিতি কোম্পানি ন্হরের জল থেকে বিদ্যুহ তৈরির কারখানার জন্মে লোক নিচ্ছিল। পলেরা স্তমেরা আর ভোলায় তাদের বিদ্যুহ উৎপাদনের কেন্দ্র হল। অমৃতপ্রসাদের এক বন্ধু সেই কোম্পানীর এক্জিকিউটিভ্ পোষ্টে ছিলেন। তাকে ধরলেন অমৃতপ্রসাদ। বেশি বেগ পেতে হয় নি। কুলি স্তপারভাইজারের পোষ্টে কাজ হয়ে গেল। পরে পরীক্ষা দিয়ে ইনস্পেক্টার হয়ে ছিলেন গৌরমোহন। মাঝখানে গোয়াতুমি করে চাকরি ছেড়েনা-দিলে আরো উপরে উঠতে পারতেন।

অমৃতপ্রসাদই তোড়জোড় করে গৌরমোহনের বিয়ে দিয়ে হুরমত-গঞ্জের বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

পায়ের শব্দ হতে চোখ তুলে তাকালেন গৌরমোহন, কে ? আমি সতু—কাকা। এসো-এস সতু। মনটা আজ বড় খারাপ লাগছে। কেন ? দাদা চলে গেলেন জানতেও পারলাম না। তুমি না-এলে হয়তো জানতেও পারতাম না। দাদা চলে যাবার কত বছর বাদে" খবর পেলাম! সারা জীবন আমরা নিজেদের আলাদা ভাবিনি।

রক্তের সম্পর্ক আমাদের ছিল না। কিন্তু তার থেকেও বেশি কিছু আমাদের মধ্যে ছিল। যারা জানতেন তাদের কে**ড় আজ** আর বেঁচে নেই।

সে তো আমরাও জানি কাকা।

নিজের মনেই বলে চলেন গৌরমোহন, বাংলা দেশে ফিরে এমে বড্ড ঠকে গেছি সতু। এখানে কোন পরিচয় নেই। কেউ চেনে না। চল্লিশ বছরের বিচ্ছেদে মনের ব্যবধান দুপ্তর হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে ছিল সেকেন্দ্রারাও ফিরে যাব! ভেবেছিলাম জীবনের শেষ দিনগুলো দাদার সঙ্গেই কাটাব। এমন জড়িয়ে গেছি যে ছিঁড়ে যাওয়া মুসকিল। যাই-যাই করেও যেতে পারিনি। তবু আশা ছিল দাদা সেখানে আছেন একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ তোমার কাছে যখন শুনলাম দাদা নেই—পৃথিবীতে আশা করবার কিছু আর রইল না। গৌরমোহনের গলা ছলছল করে।

সত্যপ্রসাদ বাধা দিল, এখন ওসব কথা থাক কাকা।

তোমাকে দেখে দাদার কথাই মনে পড়ছে সব চেয়ে বেশি। যৌবনে দাদার চেহারা অবিকল এমনি ছিল। পাশের ঘরে যখন কথা বলছিলে মনে হল দাদাই কথা বলছেন বুঝি!

হৈমবতী ঘরে এল, বাবা তুমি তো আজ্ব স্নান করবে না ? যদি কর তো গরম জল করে দি'—

ঠাণ্ডা জলেই স্নান করি আজ—কি বলিস**? জিজ্ঞাস্ক হরে** তাকান গৌরমোহন।

না-না। আপত্তি করে হৈমবতী, জস্থুখ হলে তো আমারই ভোগান্তি! স্লেহে উজ্জ্ব হরে ওঠে গৌরমোহনের মুখ। হৈমবতীর দিকে ভাকিয়ে হাসেন।

অনেকদিন বাদে গৌরমোহন সান্যালের বাড়ি সহজ হাসি-খুসিতে অথৈ হয়ে ওঠে।

বিকেলে চা খাবার সময় সত্যপ্রসাদ বলে, কিমা-মটর তুমি চমৎকার রেঁধেছিলে হৈম। খেতে গিয়ে কাকিমার হাতের রান্নার স্বাদ পেলাম বুঝি।

বা:-রে, তা পাবে না কেন। খিলখিল করে ছেসে ওঠে হৈম-এতো আমার মায়ের কাছেই শেখা।

গাজরের হালুয়া তৈরি করতে পার এখনও ?

জিনিষপত্তর পেলে পারি বৈকি—তেমন খোয়া-ক্ষীর আর ঘি এখানে পাওয়া যায় না। আখরোট আর পেস্তা-কিসমিসের যাদাম!

আজকাল বড় খেতে ইচ্ছে করে হৈম। এইসব শাঁতের দিনে সেকেন্দ্রারাওয়ে গাজরের হালুয়া আর ঘিয়ে-ভাজা অমৃতি খেতাম। হীরালাল রস্তইওয়ালার অমৃতির স্থাদ এখনো জিভে লেগে আছে!

ছু'জনে কথা বলতে-বলতে সন্ধে নেমে আসে

সত্যপ্রসাদ উঠে দাড়ায়, আজ চলি হৈম। স্থশান্ত গেল কোথায় ? ভাকে দেখছি না যে—

ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

এই সন্ধে-বেলা!

জ্মনি ওর স্বভাব। মান হাসে হৈমবতী, আবার এস সতুদা! বাবার সঙ্গে দেখা করে যেও কিন্তা।

গৌরমোহনের সঙ্গে দেখ। করতে গিয়ে সত্যপ্রসাদ তার পালক্ষে বসে, আমি যাচ্ছি কাকা।

আবার আসবে তো ?

ষাবার আগে একবার চেষ্টা করব। কাজের যা ভিড় কথা দিয়েও হয়তো রাখতে পারব না। সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনকে প্রণাম করে বলে, কাকা যাচ্ছি—

গৌরমোহন বলেন, এখন তো কলকাতায় কিছুদিন থাকবে? সে'টা কর্তাদের ইচ্ছে—

ভাবছিলাম —। চুপ করে থাকেন গৌরমোহন। হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছিলে বাবা ?

সত্যপ্রসাদ যদি আমাদের সঙ্গে এসে থাকে—। কথাটা বলতে একটু যেন সঙ্গোচ বোধ করেন গৌরমোহন, তুই কি বলি্স মা হৈম ?

ভালোই তো। হৈমবতীর গলার স্বরে উৎসাহ-অনুৎসাহ কিছুই বোঝা গেল না।

যে-ক'দিন কলকাতায় আছ তুমি বরং আমাদের সঙ্গে এসে থাক সতু। দাদা নেই। তোমাকে দেখলে দাদার দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারব। ক'দিন আর বাঁচব জানিনে—তবু সেই-কয়েকটা দিন যাদের ভালোবাসি তাদের একটু কাছে পেলে ভালো লাগবে বোধহয়। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে মনও বুড়ো হয়ে যায়। তখন বড অসহায় লাগে।

বেশ তো আমি আসব। কাজ শেষ করে এখানকার দিনগুলো এখানেই না-হয় কাটিয়ে যাব।

সতু যদি আসে, দেখিস মা হৈম ওর যেন কফট না-হয়। দাদা আমার জন্মে যা' করেছেন সে কথা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।

সত্যপ্রসাদকে এগিয়ে দিতে ঘরের বাইরে যায় হৈমবতী।

গৌরমোহন ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এক-একবার ঠাগু। বাতাস পথ-ভুলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

গৌরমোহন হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নিজের মনে স্বগতোক্তি করেন, হৈম এখনো আলো জেলে দিয়ে গেল না তো! অনেকক্ষণ বসে **ংধকেও কারো** সাড়া না-পেয়ে গৌরমোহন ভাকেন, হৈম—অ-হৈম<sup>'</sup>—

কী বাবা! হৈমৰতী ঘরে এসে আলো জালিয়ে দিল, ওমা এখনো ঘরের আলো জালা হয়নি!

ৰলছিলাম, সেই জামিয়ারটা কোথায় ?

জামার কাছে আছে বাবা। বের করে দেব ?

একবারটি বার করে দে তো মা। গায় দেব। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।
একটু পরে হৈমবতী জামিয়ারটা এনে গৌরমোহনের হাতে দিল,
এই নাও বাবা—

জামিয়ার হাতে নিয়ে গৌরমোহন আনমন। হয়ে যান দাদাকে আজ বড়ড মনে পড়ছে। আমার বিয়ের সময় দাদা এটা আমাকে দিয়েছিলেন। গাঁদাফুলের পাপড়ির মতো রঙ—তেমনি স্ব আঁকিবুকির নক্সা। ভেবেছিলাম সভাপ্রসাদের সঙ্গে তোর যদি বিয়ে হয় তবে তাকে দেব।

জামিয়ার গায় দিরে স্তব্ধ হরে বসে থাকেন গৌরমোহন। জনেকক্ষণ দাঁডিয়ে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় হৈমবতী।

কয়েকদিন পরে ভোরে উঠে হৈমবতী সদর খোলা দেখে ভাবে স্থান্ত বোধ হয় বাগানে গেছে। পাগল ছেলে! রোজ এই সময় ফুলের বাগানে ঘোরে। মরশুমি ফুলের ঋতু আসছে—সকালে উঠেই ঋতুর অতিথিদের তদারকে লেগে যায়।

গৌরমোহন দরজা খুলে ৰাইরে এলেন।

' হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, খোকা আবার গেল কোথায় বাবা ?
কি জানি! বেরিয়েছে নাকি ?

সদর খোলা পড়ে রয়েছে। বাগানে গেছে বোধ হয়।

ক'দিন আগে বিষ্টি হয়ে গেল। গৌরমোহনকে চিন্তিত মনে হয়, জাঁকিয়ে শীত এসেছে। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ডেকে নিয়ে আয়। হৈমবতী বারান্দার দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে, খোকা—অ-খোকা—
ফিকে অন্ধকার-ঢাকা গাছপালার ভিতর থেকে কোন সাড়া এল
না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ৰাগান পেরিয়ে গেট পর্যন্ত চলে গেল
হৈমবতী। রেল লাইনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে এপাশে-ওপাশে
স্থশান্তর কোন চিহ্ন নেই। আবার ফিরে এল হৈমবতী।

গৌরমোহন বাইরে এসে দাড়িয়েছিলেন, পেলি ? না বাবা।

সকালেই হয়তো বেরিয়েছে কোন অকাজে। ঘরের দিকে ফিরেও থেমে গেলেন গৌরমোহন, এডুকেশন্ কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি যায় নি তো খিদিরপুরে ?

এত সকালে!

বলছিল, চেয়ারম্যানমশাইকে মর্নিংওয়াকের সময় ধরতে না-পারলে কথা বলা যায় না।

কেন ?

দান্তভাই বলে, কতলোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে দান্ত। তাদের বড়-বড় কাজ। সেখানে সামান্ত চাকরির উমেদার হয়ে দাড়াতে আমার লজ্জা করে!

কি জানি, আমাকে তো প্রায়ই বলে, মা প্রসা দাও কাগজ কিনতে হবে দরখাস্তের জন্মে—

আমি বলি, রোজই তো কাগজের জন্মে পয়সা নিচ্ছিস ?

খোঁকা বলে, রোজই প্রায় লিখতে হয়। কাউন্সিলর বলেন, খুঁজে পাছিছ না। আরেকটা লিখে দাও। চেয়ারম্যান বলেন, ব্যাক ডেটেড্ হয়ে গেছে। আরেকটা দিয়ে যেও। আমি তো মাত্র একজন কাউন্সিলর হু'জন চেয়ারম্যান পার করেছি। এমন একজন ক্যাণ্ডিডেটের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তিনজন কাউন্সিলর সাতজন চেয়ারম্যানের রাজহ্ব-ভোর দরখাস্ত করে গেছে তবু ভাগ্যে কিছু জোটে নি।

আমি বলি, সভ্যি কি ওরা লোক নেয় ? খোকা বলে, না-হলে স্কুল চলছে কি করে। ভবে সে কারা ?

ও ঠোঁট উলটে দেয়, কে জানে কারা! কারো-কারো হয় দেখেছি। তবে কাদের হয়—কেমন করে হয়—কোন কোয়ালি-ফিকেশনে হয় সে খবর বাইরের কারো জানবার উপায় নেই। একটু থেমে হৈমবতী বলে, আজ স্কুলে যাব বাবা?

তা যা' না ৷

ভাবছি, তুমি একলা থাকবে।

দাত্র-ভাই হয়তো এসে যাবে এর ভিতর---

ছশ্চিন্তা নিয়ে স্কুলে গেল হৈমবতী। ফিরে এসে দেখে গৌর-মোহন একলাই রোদে পিঠ ড়বিয়ে বসে আছেন। আর কারো সাড়া নেই। শুধু বারান্দায় ঝোলান বাশের খাঁচায় বসন্তগৌরি পাখিট। একটানা শিস দিছে।

না বোন, খোকা এখনো ফেরে নি ? না তো। ক'টা বাজে এখন ? এগারোটা তো বেজে গেছে।

এসে যাবে এখুনি। হাই তোলেন গৌরমোহন, রোদটা বেশ লাগছে।

তবু হৈমবতীর তুশ্চিন্তা দূর হয় না। তুপুরে বাবাকে খাইয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসে। দোতলার জানালায় বসে বাড়ি থেকে ফৌন পর্যন্ত সবটুকু পথ দেখা যায়। সেইখানে বসে মা হৈমবতী ছেলে স্কুশান্তর জন্যে অধীর আগ্রহে অধৈর্য অপেক্ষা হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে একটা মালগাড়ি পার হয়ে গেল। তার একটানা একঘেয়ে শব্দ বাতাসে কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে যায়।

অসহায় একটা অনুভব হৈমবতীকে ঘিরে রাখে। পৃথিবীতে ভরসা করবার মতো কিছু নেই। বারবার মনে হচ্ছে, কি যেন হারিয়ে গেল! চোধ জলে ভরে উঠছিল। জানালার গায় মাথা রেখে ফিসফিস করে, ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ, আরো কি সাধ তোমার আছে!

ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমবতী। গৌরমোহনের গলা শুনে জেগে ওঠে। দাতু এসেছে ?

উপর থেকেই হৈমবতী জবাব দিল, না বাবা। আশঙ্কায় তার গলা থমথমে। হৈমবতী নিচে নামতে গৌরমোহন বলেন, লাঠিটা দে তো মা একবার থোঁজ-খবর করে আসি।

তুমি আবার কোথায় যাবে বাবা।

দেখি একবার—কাছে-পিঠে কোথাও গোঁজ পাওয়া যায় কি না । এদিকে তো দিন গড়িয়ে বিকেল হল—

দেখ। উদাস হয়ে জবাব দেয় হৈমবতী, তেমন ছেলে আর কি যে থোঁজ করলেই পাওয়া যাবে '

লাঠি হাতে নিয়ে গৌরমোহন গেটের দিকে এগোলেন।

বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল হৈমবতীর কিন্তু বসে থাকলে তো চলে না। সংসারের কাজে মন দিল। কাপড় গোছ-গাছ করা, ঝাটপাট দেওয়া—বিছানা পেতে রাখা বিকেলে এখন অনেক কাজ।

মা। যে-মুহূর্তে স্থশান্তর ভাবনা ছেড়ে হৈমবতী অন্তমনক্ষ সেই মুহূর্তে তার গলার সর ভেসে এল।

হৈমবতী বাইরের বারান্দায় এসে দাড়াতে চোখে পড়ে স্থশান্ত উপরে উঠে আসছে ?

কী ছেলে তুই।

স্থান্ত সাম্নে রাখা গৌরমোহনের চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে **দিয়ে বলে**, চা হবে মা ?

সারাদিন তুই ছিলি কোথায় শুনি একবার ?

বলছি, একটু জিড়িয়ে নিতে দাও আগে। প্রায় দশ মাইল পথ হেঁটে আসছি। একটু জল গর্ম করে দাও—সারাদিন স্নান করিনি হৈমবতী দ্রুত পায় রান্না ঘরে চলে গেল। বুকের ভিতরটা এখন হালকা হয়ে গেছে।

স্থান্তকে চা এনে দিয়ে হৈমবতী বলে, সারাদিন বাইরে থাকিস একবার বলেও যাস না! জানিস তো আমার বুক কাঁপে—কী করে যে দিন কাটে আমিই জানি ? কোথায় গেছিলি তুই ?

বল্লে বিশ্বাস করবে না তাই বলি নি।
কী এমন ব্যাপার শুনি—

তোমাকে তো বলেছি মা কয়েকদিন আগে বিকেলে মেষ করেছিল। সেই সময় বিছানায় শুয়ে কেমন তন্দ্রা এসে গেল— আর হঠাৎ আমি আগের জন্মের বাড়ি বাবা-মা ভাই-বোন সবাইকে দেখতে গেলাম! তোমাকে যেমন দেখছি তেমনি দেখলাম।

চোখ বড় হয়ে ওঠে হৈমবতীর, বলিস কি খোকা!

সত্যি মা, আর জন্মের খেলার সঙ্গীর নামটাও মনে পড়ে গেল। সবটা ভালো করে দেখার আগে মিলিয়ে গেল। অনেকবার চেষ্টা করেও আর দেখতে পেলাম না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। ক'দিন ধরে তাই ভাবছিলাম একবার বেরিয়ে পড়ি। আমার আগের জন্মের গ্রামটা হয়তো কাছাকাছি কোথাও পেয়ে যেতে পারি।

কিন্তু নদী না পেলে তো হবে না। তাই যেতে পারিনি। সেদিন একজন লোকের কাছে খবর পেলাম মালতীপুর থেকে আট দশ মাইলের মধ্যে ছোটু একটা নদী আছে। গাঁয়ের লোক কালো জলের জন্যে তাকে আদর করে যুমনি বলে ডাকে। নদীর দু'পাশে অনেক গ্রাম। কুঁদগা চণ্ডীমাপুর গৌরীগ্রাম চালতে-ডাঙা। আগে মার্টিনের টেনে যাওয়া যেত। এখন টেন নাই। চলে গেলাম হেঁটে। বললে বিশাস করবে না মা প্রায় মিলে গেছিল!

হৈমবতী অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

মুসকিল হল সে বাড়িতে আমার মতো কেউ মারা যায় নি। মনে-মনে বাবার যেমন ছবি এঁকে রেখেছিলাম তেমনি একজন সেই ৰাড়ির কর্তা। স্থুলের হেড্মান্টার। আমাকে বললেন, তুমি তো আমার ছাত্রের মতো—।

হেড্মাফীর মশাইয়ের বৌ বললেন, ঠিক যেন আমার বড় ছেলে স্থহাসের মতো! থাক না ক'দিন এখানে—

আমি বললাম, থাকতে পারব না। আমি আমার আগের জন্মের বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছি।

শুনে তারা তো অবাক।

হেড্মান্টার মশাইয়ের বৌ বললেন, খুঁজছ কেন ? সে সম্পর্ক তো চুকে-বুকে গেছে!

ইচ্ছে করছিল বলি, এ-জন্মে আমাদের বড় কস্ট। বাবা নেই। হারিয়ে গেছেন। তাই আগের জন্মের স্থখ-শান্তি ফিরে পেতে চাই। ভদ্রমহিলাকে আমার মা বলে ডাকতে বড়্ড ইচ্ছে করিছিল।

তা' ডাকলেই পারতিস --

কি জানি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে না। চলে আসবার সময় ভদ্রমহিলা বললেন, আগের জন্মের ভাই-বোনদের যদি না পাও এখানে তোমার হুটো ভাই-বোন আছে! তাদের সঙ্গে এসে থাক না।

তোমাকে কি বলব মা সেই সকালে একবাটি ছথের সঙ্গে পুরু সর আর বড় বড় বাট। মাছ দিয়ে ভাত খেতে দিল। কতো যত্ন করে খাওয়ালেন। শেষে বললেন, আগের জন্মের মাকে যদি খুঁজে না পাও আমার কাছে এসো। আমি তোমার আগের জন্মের মা হব।

বেরিয়ে এলাম সেই বাড়ি থেকে—পথে চ. তে-চলতে অনেকক্ষণ চোখ ছলছল করছিল। কতক্ষণ হেঁটে গেলাম সেই যুমনির পাশ দিয়ে—নির্লিপ্ত এক জীবন এপারে-ওপারে জলের সঙ্গে সমানে বয়ে চলেছে।

একবার বসলাম সেই নদীর ধারে—তারপর কখন ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম মনে নেই। উঠে আবার খুঁজতৈ লাগলাম। গাঁয়ের পর গাঁ পার হয়ে গেলাম। বাড়ি হয়তো মিলে যাচ্ছে—আশ-পাশ মিলছেঁ না।

পথের ধারে জানালার কাছে বসে থাকা একটা মেয়ে বলল, মা এই পথ দিয়ে একজন যাচ্ছিল ঠিক বড়দার মতো—

শুনে গাছপালার আড়ালে থমকে দাঁড়'লাম। তোর বড়দা হবে কি করে!

সত্যি মা—দাদার মতোই হাঁটবার ভঙ্গী! মুখটা দেখলে দাদার কথাই মনে হয়।

কোথায় রে ?

এই কো দেখলাম পথে! তারপর কোথায় চলে গেল—

হতে পারে। বাড়ির মায়া তো ত্যাগ করতে পারে না তাই আসে। একবছর হল চলে গেছে—হয়তো সেখানে গিয়েও ভুলতে পারে নি তাই হয়তো এসেছিল; আর তোকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তাই হবে বোধহয় মা। মেয়েটি উত্তর দিল।

অনেক্ষণ চুপ করে থেকে হৈমবতী বলে, কেন যে এমন পাগলামি করিস বুঝতে পারি না! এক জন্মের সম্পর্ক থাকে না তুই আগের জন্মের সম্পর্ক থুঁজে মরিস!

কি জানি মা। মিনমিন করে স্থশান্ত, এ বাড়িতে এত হুঃখ এত খেদ জমে আছে এখানে আর একটুও ভালো লাগে না। বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্তমনক্ষ হয়ে যায় স্থশান্ত, আজ কিছুতেই খুঁজে বের করা গেল না—আরেকদিন বেরুতে হবে।

এ সব পাগলামি যদি ছাড়তে না পারিস তো ভুগে মরবি খোকা। একে ভুমি পাগলামি বল মা ?

কী বলুব তবে ?

কী যেন উত্তর দিতে গিয়ে স্থশান্ত মূদুকঠে বলে, কি জানি।

সারাদিন অনেক ঘুরেছ এখন খেয়ে নেবে চল। রান্নাঘরে থেতে যেতে হৈমবতী বলে, কাল কেরোসিন তেল এনো—না-হলে পরশু থেকে আর খাবার হবে না কিন্তু—

স্থবোধ ছেলের মতো স্থশান্ত হৈমবতীর পিছনে উঠে যায়।

খেরে-দেয়ে ছেলে উপরে উঠে গেলে হৈমবতী সেলাইয়ের
টুকিটাকি নিয়ে বসে। বড় ভয় করে হৈমবতীর—স্থশাঁন্ত হয়তো
এমনি একদিন বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে য়াবে। আর হয়তো ফিরবে না।
ঠিক জলজ্যান্ত দুটো মানুষ ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই য়েমন চিরকালের
মতো ফেরার হয়ে গেলেন। কেদার-বদরি করতে গেছিলেন
তারা। মাঝে মাসখানেক খবর ছিল না। মথুরা আর রুন্দাবনে
দিনকয়েক থেকে ফিরবেন কথা ছিল। ভাবনার কিছু ছিল না। তবু
হঠাৎ একদিন খবর এল। স্থরপতিই সেই ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে এল।

বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে খোলা জানালার ধারে চুল বাঁধতে বসেছিল হৈমবতী। স্তরপতি অফিস থেকে আসবার আগে সেজে-গুজে তৈরি হতে হবে। স্তরপতি এলে চা চড়িয়ে দেবে।

স্থরপতি একদিন বলেছিল, তুমি রোজই একরকম থোঁপা বাধ কেন ?

ওমা, কে বলল ?

দেখি যে—

না তো।

তা'হলে আমি মিথ্যে বলছি।

হৈমবতী উত্তর দিয়েছিল, তিন্শ' পঁয়ষট্টি রকম চুল বাঁধতে জানি না বটে তবে মাঝে-মাঝে পালটে দি তো—

স্থরপতি আর কিছু বলে নি। তবু হৈমবতী রোজ থোঁপা বাঁধায় বৈচিত্র্য আনতে চেফা করত। ক্রটিটুকু ফুল জড়িয়ে পরিপাটি করত। তেমনি চুল বাঁধছিল। সামনে আয়না। কালো ফিতে দাঁত দিয়ে ধরা ছিল। সেদিন স্থরপতি একটু আগেই এল। দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমবভীর দিকে নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অন্তমনক্ষ হৈমবতী স্থরপতির শুয়ে পড়া প্রথমে খেয়াল করে নি। পরে চোখে পড়তে জিজ্ঞাসা করল, শুয়ে পড়লে যে ?

স্থরপতির সাড়া নেই। চোখের উপর হাত তুলে ঝিম মেরে শুয়ে থাকে।

হৈমবতী উঠে গিয়ে স্থরপতির গায় হাত দিয়ে বলে, চুপ করে শুয়ে পড়লে যে—শরীর খারাপ নাকি ?

স্থরপতি পকেট থেকে কাগজ বের করে বলল, থানা থেকে খবর দিয়ে গেল।

কিসের খবর ? হৈমবতীর গলা বেঁপে যায়। পড়ে দেখ —

তুমি পড়। আমার হাত কাঁপছে—পড়তে পারছি না।

কেদার-বদরি যাবার পথে খাদে বাস পড়ে ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই মারা গেছেন।

প্রথমটা ভালো করে বুঝতে পারে নি হৈমবতী। তারপর স্থরপতিকে জড়িয়ে কারায় ভেঙে পড়ে। অল্ল পরিচয় সল্ল সালিধ্য তবু তারা যেন 'আপন করে নিয়েছিলেন হৈমবতীকে। ঠাকুমার সকৌতুক হাসিমুখটা যেন বারবার চোখের সামনে ভাসছিল। কতদিন আদর করে বলতেন, শাশুড়ি নেই দিদিভাইয়ের কত কয় ! যে-কদিন ছিলেন বুঝতে দেননি কিছু। সব দিকেই কড়া নজর ছিল তার। সন্ধের আগেই নাতিকে ডেকে পাঠাতেন, দিদিভাইকে নিয়ে বেডাতে যাও—

স্থরপতি আপত্তি করত, কাজ আছে ঠাকুমা—

ঠাকুমা ধমক দিতেন, এত যদি কাজ তবে বিয়ে করতে গেলি কেন শুনি? বৌমাকে আমি বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দি বরং— নরম হয়ে যেত স্থরপতি, বড্ড দরকারি কাজ ছিল ঠাকুমা—

এইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কাজ। হৈমবতীকে ডেকে ঠাকুমা বলতেন, যাঁও একটু বেড়িয়ে এস দিদিভাই। লেখাপড়া-জানা মেয়ে তোমরা—আমাদের মতো সারাদিন বাড়ি থাকতে পার নাকি।

স্থরপতি এক-একদিন নিজেই হৈমবতীকে ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে দিত, যাও গিয়ে বল, ঠাকুমা তোমার নাতি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে না।

নড়বড়ে কোমর নিয়ে ঠাকুমা দরজায় এসে দাড়াতেন, কী ভেবেছিস তুই ?

স্থরপতি উত্তর দিত, ভেবে তো রেখেছ তুমি— কি করে!

বাঃ, সকালবেলাই তো জর্দা আনতে বললে বড়বাজার থেকে— বল কি করব এখন ? তোমার নাত-বৌকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুব না জর্দা আনতে যাব ?

হাসতেন ঠাকুমা, তুই বড্ড লায়েক হয়েছিস আজকাল!

বিষের পর একটা-কি-ছু'টো গ্রীম্ম ঠাকুমাকে পেয়েছিল হৈমবতী। সেই ঠাকুমা নেই। জ্যাঠামশাই নেই। কিছুতেই ভাবতে পারছিল না। সময় লেগেছিল সামলে উঠতে। স্তরপতি সহজে সামলাতে পারেনি। একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসেছিল। হৈমবতীকে প্রায়ই বলত, চল দিনকয়েক বাইরে ছু'রে আসি। এ বাড়িতে আর থাকতে পারছি না।

ঠাকুমার একটা পোষা ময়না ছিল। দিনরাত ডাকত, রাধে-কেষ্ট—রাধেকেষ্ট—

স্থরপতি একদিন খাঁচার দরজা খুলে দিল। হৈমবতী বলল, করলে কী ?

উড়িয়ে দিলাম—বেচারিকে আটকে রেখে কী হবে! ডেকে-ডেকে সবসময় ঠাকুমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়—এ মন খারাপ হয়ে যায় কী বলৰ! মাকে তো দেখিনি, মা-ঠাকুমাকে মিলিয়ে আমার ঠাকুমা—

এতবড় দুর্ঘটনার পর যৌবনের উচ্ছল দিনগুলো যেন নিরর্থক হয়ে গেল।

সেই সময়ে একদিন বিকেলবেলা ছাদে একজনকে দেখে হৈমবতী অবাক! তখনো স্পষ্ট আলো। মাথায় একরাশ চুল এলিয়ে আছে। কী স্থানর মুখ! লালপেড়ে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে। আচমক। অপরিচিত একজনকৈ ছাদে দেখে চমকে উঠেছিল হৈমবতী। জানালার কপাট টেনে স্থারপতির কাছে সরে গেছিল।

কী হল তোমার! উঠে এলে যে ?

कारक रवन (मर्थनाम ছाप्त—! रेश्मवणी आंधुन मिरा प्रिश्ति पिन!

দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় স্থরপতি, রাঙা-মা তুমি উপরে কেন ?

ফিসফিসে গলা শোনা গেল রাঙা-মার, নিচে বড় গরম ভাই হাওয়া লাগাচ্ছি।

না। স্থরপতির গলার স্বর স্বাভাবিক ভারি, তুমি উপরে এস না। হৈম ভন্ন পায়।

ছোট মেয়ের মতো হেসে উঠলেন রাঙ-মা, আচ্ছা। তারপর ঘরের সামনে দিরে যাবার সময় একটু থমকে দাঁড়িয়ে ক্রত নেমে গেলেন, আমায় দেখে ভর পায়।

সুরপতির পিছনে হৈমবতী দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, কে ? উনি বে কে আমিও ঠিক জানি না। একতলায় থাকেন— ছোটবেলা থেকেই রাঙা-মা বলে ডাকি, কে শিখিয়েছিল আজ আর মনে নেই।

হৈমবতী অবাক হয়ে স্থরপতির মুখের দিকে তাকায়, আগে তো কখনো দেখিনি! দেখা দেন নি তাই দেখ নি। এখন ঠাকুমা নেই—জ্যাঠামশাই নেই—তাই হয়তো—

ও। তবু কৌতূহল থামানো গেল না। হৈমবতীর মনে প্রশ্ন জেগে থাকে। কোথায় যেন রহস্ত অনুদ্রাস হয়ে রইল।

একতলার অন্ধকার সম্পর্কে হৈমবতীর কৌতূহল সহসা সজাগ হয়ে ওঠে। সময় পেলেই তিনতলার রেলিংয়ে ঝুকৈ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকত!

জল-বোঝাই এক চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে কাকা মন্ত্রোচ্চারণ করতেন:

> মেঘাঙ্গী শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্। পাণিভ্যাম্ভয়ং বরঞ্চ বিক্ষদ্ রক্তারবিদ স্থিতাম॥

শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গেছিল হৈমবতীর। কাকাকে দেখে কিন্তু ভয় করত। রোগা কালো। কষ-পাথরের চেয়েও বুঝি কালো। গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখে স্পষ্ট শুধু শিরা-ওঠা জলজ্বলে হু'টো চোখ। তার কানায়-কানায় হিংস্র একটা হলুদ ছায়া।

স্থুরপতি বলে, নিচে নেম না—

কেন ?

ভয়-টয় পেতে পার।

কীসের ভয় ? অবাক হয়েছিল হৈমবতী।

কাকা ওই সব তন্ত্রসাধনা করেন—পিশাচ-প্রেতাত্মারা ঘোরাঘুরি করে হয়তো।

ধুর্ তাই আবার হয় নাকি ।

সতাি।

আমি বিশ্বাস করি না।

সে তোমার ইচ্ছে। তবে ভয় পেতে পার। স্থরপতি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতে পারে।

ঈস্! দর্পিত ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল হৈমবতী, এ তোমাদের

বাংলাদেশে ললিত-লবঙ্গলতা নয়। উত্তর ভারতের পাথুরে দেশের মেয়ে। পাথরের মত শক্ত!

ঠাকুমা মারা যাবার পর সংসারের কাজ হালক। হয়ে গেল।
ঠাকুমা থাকতে কাজের যেন অন্ত ছিল না। রায়া চুকল তো ঠাকুমার
সঙ্গে থেকে আচার নিয়ে বসতে হত। লংকা থেকে লেবুর আচার।
শীতকালে বড়ির পাট—হিংয়ের বড়ি কুমড়োর ফুল-বড়ি। ঠাকুমা
বলতেন, কফট হবে তোমার দিদিভাই তবু শিখে নাও—চিরকাল তো
থাকব না। বয়েসের তো আমার গাছ-পাথর নেই—আজ আছি
কাল নেই।

কোম্রে ব্যথা ছিল ঠাকুমার। তেল মালিস করে দিতে হত। হেদে বলতেন, তোমার হাতের সেবা পাবার জন্মেই হয়তো বেঁচে আছি—

তু'বার করে পান সেজে ডিবে ভরে হাতের কাছে রেখে দিতে হত! চূণ জর্দা-খয়ের আর স্থপুরি তৈরি রাখতে হত কাছাকাছি। বলা তো যায় না কোনটে কম হবে! ঠাকুমা বলতেন, পানগুলো একটু থেঁতলে দাও তো দিদিভাই। মাড়ির দাঁতে আর জোর পাইনে। সংসারের কাজ আর এইসব ফাই-ফরমাস খাটতেই দিন চলে যেত হৈমবতীর। দিদিমা মারা যাবার পর সময় যেন যেতে চায় না। স্থরপতি অফিস যাবার পর অনন্ত অবসর!

একদিন বেড়াতে বেরিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাস। করল, আচ্ছা তোমাদের এই রাঙা-মা কে ?

জানি না। স্থরপতি একটু গন্তীর হয়ে গেল।
সারাদিন একতলার ঘরে কি করে ?
কি জানি।
এক বাড়িতে থাক অথচ জান না!—আশ্চর্য তো।
জানতে চাই না তাই জানি না। স্থরপতি বিরক্ত হল বুঝি।
হৈমবতীর মনে হত, একতলার সাঁগাত্যোঁতে অন্ধকারে কুয়াসার

মতো রহস্ত জমে আছে। তাকে ধরা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না।
চারদিকে চায়ের বাকসের মতো সাজানো ঘর। মাঝখানে মস্ত এক
শ্যাওলাধরা চৌবাচ্চা—সেধান থেকে জল উবছে পড়ে সারাটা
উঠোন পিছল হয়ে আছে। সকালে সেখানে একটু যা আলোর
ছিটেফোটা থাকে; তুপুরের পর থেকেই অন্ধকার।

ত্তিনতলার বারান্দা থেকে হৈমবতী কখনো উকি দিয়ে দেখেছে, কাকা সেই ভিজে উঠোনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে ঘুম ভেঙে কাকার উৎকট চিৎকার শুনেছে। অন্ধকারে চোখ মেলে চিৎকারের মানে বুঝতে চেয়েছে। স্থরপতি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাকামশাইয়ের কথা একটুও বোঝা যেত না—রাঙা-মার কারা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

একদিন রাত্রে রাঙা-মার কথা স্পষ্ট শোনা গেল, আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাব—সারাবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাব!

রাত্রির হন্ধতায় কথাগুলো যেন আহত সাপের মতো ফুঁসে উঠছিল।

ঘুম ছিল না হৈমবতীর চোখে। অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করছিল। ইচ্ছে করছিল একবার রেলিংয়ের উপর গিয়ে ঝুকে পড়ে। সাহস হয় নি। স্থরপতি জেগে যেতে পারে।

একদিন রাঙা-মা নিজে থেকে আলাপ করতে এলেন। টুকটুকে মানুষটি—বয়েস কত বলা কঠিন। পঁয়ত্রিশ হতে পারে। পঞ্চাশ হলেও হৈমবতী আশ্চর্য হত না। পানের রসে ঠোঁট লাল। আট-গাঁট গাঁথুনি শরীরে। চাপা একটা হাসির আভাস ঠোঁটের গায় ফুল হয়ে আছে। নাকচাবিতে ছোট্ট একটা চুণী ঝিকামক করছে।

কী করছ বৌম। ?
আস্থন রাঙা-মা, বই পড়ছি—
তুমিও রাঙা-মা বলছ! শ্বিলখিল করে হাসেন রাঙা-মা।
হৈমবতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তবে কি বল- বলুন ?

কিছু-না কিছু-না। তারপর নিজের মনে বলেন রাঙা-মা, মা হতেই তো চেয়েছিলাম—

বসবেন না ?

রাঙা-মা উত্তর না-দিয়ে খোলা ছাদের দিকে চলে গেলেন। যেখানে বসে ঠাকুমা রোদ পোয়াতেন বড়ি দিতেন আচার বানাতেন সেইখানে বস্ে চুল আঁচড়াতে থাকেন তিনি। জানালার আড়ালে ৰসে লক্ষ্য করে হৈমবতী। নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন রাঙা-মা।

বাতাসে রদ্ব নিভে আসে। পশ্চিমের আকাশ রঙে-রঙে ছয়লাপ। সন্ধের অনতিপরিসরে টবে-বসানো বেলি আর বোগেন-ভিলিয়ার পাতা বাতাসে ফিসফিস করে কথা বলত তখন।

একটু বাদে পায়ের শব্দ পাওয়া যেত সিঁ ড়িতে। পরক্ষণে দরজায় স্থবপতির মুখ উকি দিত—মুখে অসামাগ্ত হাসি। এরই জন্মে সারাদিন বুঝি প্রতীক্ষা করে থাকত হৈমবতী।

কি করছ ?

চায়ের জল বসাচিছ।

যদি দেরি করে আসতাম ?

তোমার পায়ের শব্দ শুনে চাপিয়েছি মশাই!

তাই নাকি ? খাটের ধারে বসে স্থরপ্রতি বলে, সারাদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে খুব কফ্ট হয় হৈম।

সত্যি ?

বিশ্বাস কর। কাজ করতে-করতে শুধু ঘড়ির দিকে তাকাই কখন পাঁচটা বাজবে। স্থারপতি উঠে জামাটা হাংগারে রাখতে গিয়ে বলে, আজ কি খাবার বানাবে ?

তুমি বল ?

সিঙ্গাড়া খাওয়াও না।
পুর নেই যে—অন্য কিছু বল—
বড্ড সিঙ্গাড়া খেতে ইচ্ছে করছে।

তা'হলে বাইরে থেকে নিয়ে আসি ? আনতে গিয়ে হারিয়ে যাও যদি ? গেলামই বা—

সিঙ্গাড়ার বদলে ভোমাকে হারানোর লোকসান আমার সইবে না।

হাসে হৈমবতী, তা'হলে **আজ** তোমাকে চুধ-পাউরু**টি** খেতে হবে-—কাল সিঙ্গাড়া—

শুধু চুধ-রুটি নয় আরেকটা জিনিস খাব— কি ?

কাছে এস। হৈমবতীকে কাছে টেনে নিয়ে স্থরপতি তার ঠোঁট হৈমবতীর অধরে চেপে ধরে।

হঠাৎ হৈমবতী দেখে দরজায় কার ছায়া পড়েছে। চমকে উঠে বলে, কে ?

স্থরপতি দরজার কাছে ছুটে যায়, কে ?

দেখে রাঙা-মা মুখ ফিরিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন। রেলিংয়ের গায় দাঁড়িয়ে স্থরপতি রাগে ফোসে। হৈমবতী জোর করে স্থরপতিকে ভিতরে টেনে আনে।

স্থুরপতি জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা কি করছিল ?

আমার সঙ্গে চোখাচো**খি হতে দরজা**র চৌকাঠ থেকে হাত নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে সরে গেলেন।

রাঙা-মা উপরে এসেছিল তুমি জানতে না ?

স্বামীর কাছে সেই প্রথম মিথ্যেকথা বলে হৈমবতী, না— নাতো—তারপর কতবার ভেবেছে হয়তো এই মিথ্যেকথার পাপে তার জীবন ছারখার হয়ে গেল।

আমি নিষেধ করেছি তবু কেন বে ছাদে আসে!

আস্থক না। আমাদের কি—সারাদিন হয়তো একতলার অন্ধকার ভালো লাগে না। না। স্থরপতির গলার স্বর বে-মানান ভাবে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, উপরে আসা আমি একদম পছন্দ করি না।

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারে না হৈমবতী।

পরদিন সকালে স্থরপতি অফিস যাবার পর রাঙা-মা এলেন, কি করছ বৌমা ?

দরজার দিকে পিছন ফিরে রান্না করছিল হৈমবতী। রান্না কর্ছ বুঝি ?

হাঁ

কাল কি স্থরপতি খুব রাগ করেছে ?

আপনি আর আসবেন না রাঙা-মা, আমার স্বামী রাগ করেন।

কেন ? অবাক হলেন রাঙা-মা, স্থরপর্তি রাগ করে কেন ? জানি না তো।

আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। স্বগতোক্তি করেন রাঙা-মা, ক্ষতি যা সে তো আমারই হয়ে গেছে—

হৈমবতী একথার উত্তর দেয় নি।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাঙা-মা আবার বলেন, আর আসব না।
কথাটা বোধহয় নিজেকে বলে নিচে নেমে গেলেন রাঙা-মা।
আনেকখানি নেমে গিয়ে রাঙা-মা আবার উঠে এলেন, আর কিছু
না শুধু তোমাদের সংসার দেখতে আসি স্থুখ দেখতে আসি—দেখে
ভাবি, সংসারের এই স্থুখ থেকে আমি এ-কোন নরকে পড়ে
আছি। আমাকে ভয় করো না—আমিই সবাইকে ভয় পাই।

সন্ধেবেলা স্থরপতি বাড়ি ফিরতে হৈমবতী গরম সিঙ্গাড়া খাইয়ে খুশি করে।

কেমন হয়েছে বল ?

চমৎকার হয়েছে!

একটু চাটনি দেব ?

দাও। তারপর হেসে স্থরপতি বলে, আমাকে হিন্দুস্থানী করে ফেললে যে!

বিষে তো করেছ হিন্দুস্থানী! হৈমবতীও হাসে। খেতে-খেতে স্থরপতি জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা এসেছিল? হাা। একটু বুঝি ভয় পায় হৈমবতী। কিছু বলছিল?

বললেন, বৌমা আমি তো কারো ক্ষতি করিন। করতেও চাইনি। ক্ষতি যা-কিছু সে তো আমারই হয়েছে। আমাকে এত ভয় কিসের ?

চুপ করে থাকে স্থুরপতি।

অনেকক্ষণ বাদে হৈমবতী বলে, আচ্ছা রাঙা-মাকে তোমার এত ভয় কিসের ?

ভয়,যে পাই তা'নয় তবে ভয় করে। ওই সব তন্ত্র-টন্তর বুঝি না। ওসব নিয়ে যারা থাকে তাদের ভয় করে। বিশাসও করা যায় না। কাকা সারারাভ ঘুমোয় না। উৎকট চিৎকার করে। রাঙা-মাকে মারে। রাঙা-মার সেই কান্নার শব্দে ভয় পাই। তাই ওদের সরিয়ে রাখতে চাই—কাছে আসতে দিতে চাই না।

গৌরমোহন ফেশন থেকে এলেন, দাচু ফিরেছে ?

এই তো খানিক আগে এল।

শুয়ে পড়েছে নাকি ?

খেয়ে তো উপরে গেল।

গৌরমোহন ঘরে গেলেন।

হৈমবতী উঠে গৌরমোহনের ঘরের দরজার দাঁড়ালেন, বাবা খাবে নাকি এখন ?

তোর তাড়া আছে নাকি ?

না, তাড়া আর কি—তোমার দেরি থাকলে টুকিটাকি দেলাইয়ের কাজগুলো সেরে নিতাম। বেশ তো সেরে নে। আমি একটু বই-টই দেখি। নিজের জায়গায় এসে বসে হৈমবতী।

বিষের পর দিনগুলো যেন বাতাসের মতো সহজ আলোর মতে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সেই সব দিনে স্থরপতি বুঝি হৈমবতীকে নিয়ে ছাদের নিভূতে দিনরাত্রির প্রহরে-প্রহরে মালা গেঁথে তুলছিল। ছুটির দিনে তু'জনে বেরিয়ে পড়ত কাছে-দূরে। কখনো দুরে-অদূরে।

রাঙা-মার উপস্থিতি মাঝে-মাঝে ছন্দোপতন ঘটাচ্ছিল।

স্থরপতি অফিসে গেলে রাঙা-মা উপরে আসতেন, কি করছ বৌমা ?

ওমা, আপনি কতক্ষণ ?

এই এলাম।

বস্থন।

বসতেই এলাম।

রাঙা-মা ভিতরে বসতেন না। রান্নাঘরের বাইরে দরজার গোড়ায় বসতেন পিঁড়ি পেতে। সঙ্গে পানের ডিবে থাকত। পুরো পান খেতেন না। আধখানা ছিঁড়ে মুখে দিতেন—সঙ্গে খানিক জর্দা। দূর থেকেও গন্ধ পেত হৈমবতী। পানের রসে রাঙা-মার ঠোঁট টুকটুকে লাল হয়ে থাকত।

রাঙা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটাকে ছুঁতে চাইত হৈমবতী। মনে হত গভীর কিছু রহস্ত বুঝি লুকিয়ে আছে তার অতীতের অন্ধকারে। মাঝে-মাঝে রাত্রে তার যে চাপা কান্না গুমরে ওঠে সেকি অতীতের অনুশোচনা! না, তার থেকে আরও কিছু বেশি ?

রাঙা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার কিছু উপায় নেই। রাত্রির কোন সংবাদ লেখা নেই তার চোখের পাতায়। মুখের বিস্তারে।

পান মুখে দিয়ে রাঙা-মা বলেন, কি ভাবছ বোমা ?

কিছু নাতো রাঙা-মা। তরকারিতে মুন দিলাম কিনা মনে করতে পারছি না।

পানের বোঁটা থেকে দাঁতে চুন কেটে নিয়ে রাঙা-মা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথায় যেন থাকতে বৌমা ?

সেকেন্দ্রারাও সহর—আলিগড় জেলায়। হাতরাশ জংশনে নেমে বাসে যেতে হয়।

রন্দাবনের কাছে নাকি ? খুব বেশি দূরে নয়। তবু ?

টেনে যেতে একটু সময় লাগে। ৰামে ঘণ্টা তিনেকের বেশি নয়।

তুমি গেছ নাকি সেখানে ?

কতবার ! শ্রাবন মাসে ঝুলনে গেছি। মায়ের অস্তখের সময় তো তিন-চার মাস ছিলাম। আপনি যাবেন নাকি রাঙা-মা ?

ইচ্ছে তো করে।

যদি যান তো বলবেন। **হাতরাশ ধর্মশালার** ম্যানেজার মুখুজো-মশাইকে চিঠি লিখে দিলে **আগে থেকে সব বাবত্থা করে** রাখবেন। আমি চিরকালের মতো যেতে চাই।

চিরকালের মতো। সেই-বয়েসের হৈমবতী অবাক হয়েছিল, কেন রাঙা-মা ?

এখানে আর থাকতে পারছি না। অথচ এ বাড়ির দরজা পেরুলে মাথা গোজবার টাঁই আর নেই।

তবে কি ঘর ভাড়া নেবেন ?

পয়সা পাব কোথায়!

তা' হলে--

শুনেছি নাম-গান করলে কারা বেন ছ'বেলা ছ'মুঠো খেতে দেয়। যারা করে তাদের দেখেছি রাঙা-মা। বভ্য কন্ট তাদের। যারা নামগান করায় বড় নিষ্ঠুর তারা। শরীরের আধি-ব্যাধি কিছুই মানে না। সকালে চারঘন্টা বিকেলে চারঘন্টা। ঠিক অফিসের মতো—কামাই হলে রেশন দেয় না। ছু'একমাস পড়ে থাকলে দল থেকে বের করে দেয়। সকালে মাকে হাসপাতাল থেকে দেখে ফেরবার সময় নামগান শুনতে যেতাম। দেখতাম, একতলার অন্ধকার ঘরে অসহায় বিধবারা দলবেঁধে নামগান করছে। মিনিট ঘন্টা মেপে তাদের গান করতে হয়। বেশি হলে ক্ষতি নেই—কম হলেই মুসকিল। সে কি আপনি পারবেন রাঙা-মা ?

হয়তো পারব না—তবু এ বাড়ির দরজা ভেঙে বেরুতে চাই। ঘর তো নেই তবে ঘরের ছলনাকে কেন মানব ?

কাকাবাবুর নাম না-করে রাঙা-মা বলতেন, মানুষ থাকে না। রাক্ষস হয়ে ওঠে। আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে কি স্থুখ পায় কে জানে।

একটা কথাও রাঙা-মা হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন না। কোনদিকে তাকিয়ে থাকতেন কে জানে। হয়তো দ্রে কোন বাড়ির ছাদের দিকে হয়তো আকাশের দিকে তাকাতেন; আবার এমনও হতে পারে জীবনের অতীত কি ভবিয়তের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কথা বলতে-বলতে চুপ করে ষেতেন রাঙা-মা। কী যেন ভাবতেন। বুকের ভিতর থেকে সন্তর্পণে নিঃশাস বেরিয়ে আসত।

স্তরপতি যাকে কাকা বলত এক-একদিন নিচে তার গর্জন শোনা যেত, মেরে ফেলব—খুন করে ফেলব—

রাঙা মার উত্তর শোনা যেত না। একতলার ঘরের এক চিলতে আলো বাইরে এসে পড়েছে—সেই আলোয় কাকার উত্তেজিত ছায়া নড়াচড়া করতে দেখা যেত।

রেলিংয়ে ঝুকে দেখতে চাইত হৈমবতী।
স্থাবপতি এসে ধমক দিত, কি হচ্ছে হৈম ?
দেখছি।
রোজই তো দেখ। নতুন কোন ব্যাপার কি ?

রাঙা-মার বড় কফ !

কপালে থাকলে উপায় কি বল ? চেয়ারে বসে স্থরপতি উত্তর দেয়, এখন এক কাপ চা দিয়ে আমার কফট দূর কর দেখি।

আমার বড় খারাপ লাগে—

আমারও খুব ভালো লাগে না। ঠাকুমা নেই জাঠামশাই নেই তাই বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

দিনের বেলায় তো কারো সাড়া পাই না।

কাকা রাত্রে ওইসব খায় আর চেঁচায় ৷ তখন বেসমাল হয়ে রাঙা-মাকে সন্দেহ করে—

কেন ? সন্দেহ আবার কিসের ?

কাকা বোধ হয় ভাবে, যেমন করে রাঙা-মাকে ভুলিয়ে এনেছে তেমনি করে কেউ হয়তো রাঙা-মাকে আবার ভুলিয়ে নিতে চাইছে। তেমন কেউ আছে নাকি সত্যি ?

পাৰ্গল—কাকা তা সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাইরের কারো পক্ষে ভিতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।

তবু এমন করেন কেন গ

মনের পাপ মনে আরে। অনেক পাপ আনে।

এক-একদিন রাত্রে রাঙা-মা কাঁদেন—সারাবাড়িতে সেই কাল্লা মাথা কুটে মরে—আমি একলা জেগে থাকি। চোখে এতটুকু ঘুম থাকে না।

ঠাকুমা একটা উইল করে গেলে এ-ব্যাপারে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম। এখন কাকাও আমাব সঙ্গে এ বাড়ির সমান অংশীদার। এখন বললে শুনবে কেন ?

মাঝে-মাঝে রাঙা-মার মাথায় বোধহয় দোষ দেখা দিত। সোজ। ছাদে উঠে আসতেন। আর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ছাদময় ঘুরে বেড়াতেন। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করতেন রাঙা-মা, পুড়িয়ে দিয়ে যাব—আগুন লাগিয়ে সৰ পুড়িয়ে দেব— আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত হৈমবতী। কি যে ভয় করত তার! দরজা দিতেও সাহস হত না—পাছে রাঙা-মার চোখে পড়ে যায়।

রাঙা-মার চোখ-তু'টো অস্বাভাবিক লাল—কি রকম তেরছা চোখে চাইতেন। হৈমবতীর মনে হত তার দিকে বুঝি চাইছেন। বুকের ভি্তর তুরতুর করত।

কখনো চেঁচিয়ে উঠতেন রাঙা-মা, তোমার ভণ্ডামী শেষ করে দেব। ঘরে দরজা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেব। আগুনের আঁচে সেদ্ধ হয়ে মরৰে।

একবার এই রকম ঘুরতে-ঘুরতে রাঙা-মা হৈমবতীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখাচোখি হতে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা একটু চা খাবেন ?

না-না-না। তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন রাঙা-মা, বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলে দিতে চাও—সে কিছুতে হবে না। আমাকে আগুন লাগাতে হবে আর মহীন্দ্র সাম্মালকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

দরজা থেকে সরে গেলেন রাঙা-মা। তার এলোমেলো চুলের রাশ মুখের উপর পড়েছে। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

মাস মনে নেই। মাথার উপর নীল আকাশ যেন ঝুকে পড়েছে। ছাদের স্থব্ধতায় কয়েকটা চড়াই কিচির-মিচির করে সমীচীন নির্জ্জনতা বারবার ভেঙে দিচ্ছিল।

অপলক রৌদ্রে বিষন্ন খিন্ন রাঙা-মার মুখটা এখনো স্পাই মনে আছে। মাঝে-মাঝে কী তীব্র আর তীক্ষ হয়ে উঠত তার গলা! সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠতেন। অদৃশ্য এক জালার স্রোত ফেনিয়ে-ফেনিয়ে ছড়িয়ে বেত চারপাশে।

রাঙা-মার মুখের অনর্গল অসংলগ্ন কথা থেকে অতীতের কিছুটা আঁচ করা যেত।

তুপুরে রাঙা-মা এলে বজ্ঞ বিরক্ত হত হৈমবতী। কাজকর্ম সেরে আলসেমিতে গা ভরে উঠেছে। ঢোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে এমন সময় রাঙা-মা হয়তো দরজার গায় এসে দাঁড়ালেন, কি করছ বৌমা ?

এই কাজ সারা হল।

9 |

মরিয়া হয়ে হৈমবতী বলত, এবার একটু শোব ভাবছি।

ছপুরে ঘুমানো ভালো নয়। রাঙা মা বলতেন, বড় খারাপ অভ্যেস। শরীরের ছাঁদ নফ হয়ে যায়। তার থেকে এস গল্প করি।

অগত্যা ঘুমের পাট চুকিয়ে বসতে হত। ঘরের ভিতর বসত হৈমবতী। রাঙা-মা বাইরে। দরজা গোড়ায় বসতেন। রাঙা-মা দিন-দিন কি বকম শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মুখে আগেকার সেই উজ্জ্বলতা ছিল না। একটা কালচে আভাস বুঝি স্পাই। থুব আস্তে কথা বলছিলেন রাঙা-মা।

শরীর খারাপ নাকি রাঙা-মা ?

না। একটু থামলেন রাঙা মা, খুব খারাপ আর কি—অই একরকম। আজকাল নিঃশাস নিতে বড় কফ্ট হয়। বারবার গলার কাছটা ঢেকে দিচ্ছিলেন রাঙা-মা। অন্তমনক্ষ হতে কাপড় পড়ে যাচ্ছিল। এমনি একবার কাপড়টা পড়ে যেতে রাঙা-মার গলার দিকে তাকিয়ে হৈমবতীর মনে হল আঙুলের মতো কালো দাগ।

আপনার গলায় কিসের দাগ ?

গলায় হাত বুলিয়ে রাঙা-মা বলেন, দাগ হয়েছে নাকি ? একটু বুঝি ফুলেও আছে।

আবার হাত বুলিয়ে রাঙা-মা বলেন, তা হবে।

রাঙা-মা আর বসলেন না। আচমকা উঠে গেলেন। তুপুরের রোদের মধ্যে ছাদে বেরিয়ে পড়লেন। সেইদিনই তার মুখ সবচেয়ে বিষয় আর করুণ মনে হল।

নির্জন রৌদ্রাতুর পৃথিবীতে তখন বিরাম এনেছে। পাখিরা হয়তো গাছের ছায়ায় ডুব দিয়েছে। সকালের ফুল মধ্যদিনের তাপে ঢলে পড়েছে। কশ্চিৎ তুরস্ত বাতাসে পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেওয়া চিত্র-বিচিত্র ছাপা শাড়িগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচেছ। ঘর-বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক চিমনি গলগলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যাচেছ।

দরজার কাছে বসে রাঙা-মার কথা ভাবতে গিয়ে এইসব চোখে পড়ত হৈমবতীর।

বাতাসে চুল মেলে রোদে ঘুরে বেড়াতেন রাঙা-মা। কখন বিকেলে নেমে আসত।

হৈমবতীর মনে ভয়ের ছায়া চমকে-চমকে উঠত। রাঙা-মার গলায় নৃশংস একটা অভিলাষ স্পষ্ট হয়ে আছে। গতরাত্রের অন্ধকারের তলায় প্রায় ঘটে-যাওয়া কী ভয়ানক একটা রক্তাক্ত আখ্যান আজ দিনের আলোয় ধূসর হয়ে আছে।

হৈমবতীর সেই ঘরের উপরে অসীম এক আকাশের বিস্তার
—কতদূর যেন ছড়িয়ে থাকত। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে
নিম্পালক কৈমবতী ভাবত, জীবনটা কি। সবাই বুঝি রাাঙা-মাব
মতো দিকচিক্ষীন চোখের জলে নৌকা ভাসিয়ে অসহায় হয়ে বসে
আছে। কোখায় পৌছে দেবে কে জানে।

এই সব অলীক ভাবনা ভাবতে গিয়ে ঘুমে চোখ ভেছে আসত। রোদ কখন সামনের বাড়ির ওপাশে নেমে গেছে। ছাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে হৈমবতী দেখে রাঙা-মাও নেই। দিনের তৃষ্ণা তি সময় ছায়ায় স্নান করে স্লিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

আজ রাঙা-মা কোথায় হৈমবতী জানে না। তবু তার কথ।
মনে পড়ে। দেখা হলে বলত, রাঙা-মা কত আমার হুঃখ! চোখের
জলও শুকিয়ে গেছে। সংসারের দায় বইতে গিয়ে দেয়ালে মাথা
সুকে মরছি। মনের সব রঙ মুছে গেছে। কথা বলার কেউ নেই।
কথা জমে বুকের ভিতর পাহাড় হয়ে উঠেছে—সেই পাহাড়ের তলায়
আমি চাপা পড়ে আছি! সংসারের সবঁ হুঃখ আড়াল হয়ে আছে।

রাঙা-মা, মধুরা-রুন্দাবনের কথা ভেবে তুমি পার পেতে চেয়েছিলে। আমি তো তেমন কোন জায়গার কথা ভাবতে পারছি না।

পেলেও কি যেতে পারব! নিজেই যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছি—বেরিয়ে যাব তেমন উপায় কোথায়!

ভাবনা থেকে হঠাৎ মুখ তুলে হৈমবতী দেখে স্থশান্ত, তুই এখনো ঘুমোস নি ?

ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। নিচে আলো জ্বলতে দেখে নেমে এলাম—তুমি একলা বসে আছ যে মা ?

বসে নেই রে—সেলাইয়ের টুকি-টাকি কাজগুলো সেরে রাখছি। সময় তো পাই না।

. কাল স্কুল নেই ?

থাকবে না কেন ?

তবে ?

শেষ করে রাখলাম। এবার খেয়ে শুয়ে পড়ব। ও খোকা ভূই যদি কাল আগে উঠিস ডেকে দিস বাবা। হৈমবতী উঠে পড়ে।

ছুপুরে ঘুম থেকে উঠে গৌরমোহন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ রিভিসন্ দিচ্ছিলেন।

স্থশান্ত কখনো বই এনে দেয় বটে তবে সে অনেক বলতে-বলতে। নইলে খবরের কাগজই একমাত্র ভরসা। ঘুম থেকে উঠে তাই আবার কাগজ নিয়ে বসেছেন। কি জানি দরকারি খবরটা যদি ফস্কে যায়! প্রথম পাতা থেকেই আবার স্থক্ক করেন। কর্মখালি, ব্যক্তিগত, টেগুার নোটিস, অকশন্ নোটিস সকালে যা বাদ থাকে বিকেলে তাই শেষ করেন। হৈমবতী বেরোবার আগে এক কাপ চা দিয়ে যায়।

কোনদিন স্থশান্ত কাছাকাছি থাকলে গৌরমোহন তার ইংরিছি

জ্ঞান পরখ করেন। বলেন, বলো তো দাতু জ্যাকোমার্সিয়াডাস্ মানে কি ?

জানি না। স্থশান্ত উত্তর দৈয়, এমন কঠিন শব্দ তুমি খুঁজে পাঁও কোণেকে দাতু ?

হাসেন গৌরমোহন, আমাদের কালে পড়াশুনোর ধাৎ ছিল আলাদা। ফাকি দিয়ে কিছ হবার উপায় ছিল না।

গৌরমোহন সেক্সপীয়র নিয়েও টানাটানি করেন। সেক্সপীয়রের লেখা না-পড়লেও নামের লেখা সেক্সপীয়রের গল্প পড়েছিলেন। তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দেন। মার্চেণ্ট অব্ভেনিসের প্রথম দশ-বারো লাইন গড়গড় করে বলে যান।

স্থান্ত অবাক হয়, বুড়ো হয়ে দংছি তোমার মেমরি বেড়ে যাচেছ।

গৌরমোহন বলেন, এ আর এমন কি। লালবিহারী দের বেন্ধল্ পেজান্ট'দ্লাইফ্ আগাগোড়া মুখন্থ ছিল। হেড্মান্টার রাধিকা বাড়ুয্যে কত খাতির করতেন। প্রসা ছিল না তাই পড়াশুনো হল না।

সেদিনকার কাগজ পড়া হয়ে গেছিল—গৌরমোহন স্তশান্তকে ডাকবেন কিনা ভাবছিলেন ব এ দ সময় কাগজের উপর ছায়া পড়তে মাথা তুলে তাকালেন, কে ?

আমি সতু।

আরে, এস এসো। খুশি হয়ে ওঠেন গৌরমোহন, হৈম ম। হৈম সতু এসেছে—

বুম ভাঙা চোখে স্থশান্ত এসে দাড়ায়, মা তো বাড়ি নেই দাত্র— গেল কোথায় ?

স্থলের মিটিং-এ গেছে।

ও। একটু বুঝি হতাশ হলেন গৌরমোহন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, তা' এসে পড়বে এখুনি। তুমি বোস সতু। দাতু তুমি স্থটকেশট। ঘরে নিয়ে যাও— স্কটকেশ হাতে নিয়ে স্থান্তি বলে, উপরে নিয়ে যাব ? ওপরেই নিয়ে যাতি। সতু এখানে থাকবে ক'দিন। সঁত্যপ্রদাদ বলে, হৈম আগে আস্কুক না কাকা। স্থান্ত স্টকেশটা উপরে নিয়ে যায়। সন্ধ্যের আগেই হৈমবতী এল। বারান্দায় বসে গল্প কর্জিলেন গৌরুমোহন আর সত্যপ্রসাদ। কখন এলে সতুদা ?

এই তো ছুপুরের পরে।

একটুব্যস্ত হয়ে হৈমবতী বলে, আগে চাকরে আনি তারপর গল্প করা যাবে।

হৈমবতী খর-পায় বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়।

একট্ট পরে কাপে চা ঢালবার সময় স্থশান্ত রাল্লাঘরের দরজাব গিয়ে দাড়ায়, চা করছ নাকি মা ?

এই যে হয়ে গেল। দাড়া দিচছি।

দরজার কাছে চ্পচাপ দাঁডিয়ে থেকে স্থশান্ত বলে, তোমার সতুদা স্কটকেশ এনেছে কেন মা ?

জানিস নে তুই। কয়েকদিন থাকবে যে—

ও। নেপ্থাভাষণের মত উচ্চারণ করে স্তশান্ত, তা আমাদের ব'ড়িতে কেন—পৃথিবীতে আরো তো থাকবার জারগা আছে—

ছি-ছি, कि যে তুই বলিদ খোকা।

আমার বড়্ড ভয় করে মা।

ভয়। অবাক হয়ে থেমে গেল হৈমবতী, ভয় আবার কিসের ? কি জানি।

নে চানে। যত্তো সব আজেবাজে ভাবনা তোর। আমি ওঁদের চা দিয়ে•আসি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্থাত। অদ্ভুত সব ভাবনা অন্ধকারের মতে। ঘিরে ধরেছে তাকে। জানালার ওপাশে মাঠের ঘাসবনে এখনো ফড়িং ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকার। অন্ধকার! অন্ধকার। স্থশান্ত যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই যেন অন্ধকার থানা দিচ্ছে। ক্ষুধার্ত প্যান্থারের মত নিঃশব্দ তার হাটা!

They ever fly by twilight! ফিসফিস করে স্থশান্ত, এমনি অন্ধকারের মধ্যেই তারা ওড়ে! সংশয় আর সন্দেহ প্রেতাত্মার মতো মনের অন্ধকারে আনাগোনা করে।

হাতের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। জানালা দিয়ে ঢেলে ফেলে টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখে স্থশান্ত। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে নেমে ঘাসে-ডোবা সিড়ির উপর বসে থাকে। তার মনের মধ্যে দারুণ একটা জালা অন্থির হয়ে উঠেছে। স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ইচ্ছে করে মাঠ পেরিয়ে ছুটে যায়। আর রাতভোর মাঠজোড়া হলুদ সর্যেক্তের মধ্যে পথভুলে নিশি-পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়!

হৈমবতী রান্নাঘরে ফিরে দেখে স্থশান্ত নেই! জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, খোকা জ-খোকা উপরে আয়। তোর জন্মে রিট-গাজর আর কড়াইশুঁটি সিদ্ধ করে রেখেছি। খাবি আয়।

আমার ভালো লাগছে না মা। সিঁড়ি থেকে স্থশান্তর গণা ভেসে আসে। একটু বুঝি ভারি।

কেন ? স্নেহে উৎকণ্ঠিত হয় হৈমবতী। ভাবে, ছেলেটা কি পাগল ?

ওসব সেদ্ধ খাবার আর খেতে ভাল লাগে না।

ছোটবেলা থেকেই তো খাচ্ছিস! আজ মেটে দিয়ে সিদ্ধ করেছি।

এত বিরক্ত কর। উঠে ঘরের ভিতর গিয়ে স্থশান্ত বলে, কি বলছ বল ? হৈমবতী স্থশান্তর মুখটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে অনুযোগ করে তোর শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে রে খোকা।

'তাই নাকি ?

আয়নায় একবার দেখিস তো—কী চেহারা হয়েছে তোর! ছোটবেলায় কী রকম মোটাসোটা ছিলি। কোলে নিতে কষ্ট হত। কী যেন একটা বিষ আমার ভেতরটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে মা।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না খোকা। আমি নিজেই কি বুঝতে পারি। তা'হলে গ

সুশান্ত মায়ের দিকে মাথা হেলিয়ে উত্তর দেয়, Suspicions amongst thoughts are like bats amongst birds they ever fly by twilight.

খোকা, এ কথার মানে ?

মনে এল তাই বললাম। কার যেন লেখায় পড়েছিলাম— নামটা কিছুতেই মনে আসছে না!

তুই কিছু বলতে চাস খোকা? হৈমবতী গম্ভীর হয়ে যায়, নিক আছে তোর মনে স্পষ্ট করে বল দেখি শুনি ?

কিছু না তো। মুখ ফিরিয়ে হনহন করে বাড়ির ভিতর হেঁটে যায় স্থশান্ত। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বাবা কোথায় মা ?

কেন ?

ঠিকানাটা পেলে একবার দেখা করতাম।

আমি জানি না খোকা। হয়তো কোথাও আছেন। অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় হৈমবতী, আমি তার গোঁজ রাখি না। রাখতেও চাই না। তার গলায় বেদনা খরসোত হয়ে ওঠে।

কেন মা ?

তোর বাকা তো একবারও আমাদের থোঁজ করেন না। এই বাইশ-চবিবশ বছরে একবারও কি এমন ইচ্ছে তাঁর হল না!

হয়তো—

না খোকা, এর কোন কৈফিয়ৎ নেই। এক ভয়ঙ্কর রাত্রে তোর বাবা আমাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিল। কী বিষ্টি আর কী অন্ধকার সেদিন! পথের সব আলো নিভে গেছে।

আমি বললাম, ওগো আমার কথা শোন—

তিনি বললেন, না-না-না।

আমি কাদলাম, তুমি যা ভাবছ\_তার এতটুকু সতি। নয়। আমি ভ্রম্টা নই। আমি কোন-পাপ করি নি।

হঠাৎ থেমে যায় হৈমবতী। তার মনে হয় ছেলের সামনে এসব বলা ঠিক নয়। গলার স্বর পালটে বলে, খোকা তুই তখন সবে পেটে এসেছিস। বিপ্তিতে ভিজে কোন রক্ষে নিজের বাড়ির দরজায় এসে উঠলাম।

বাবা আয়াকে দেখে চমকে উঠলেন, কি হয়েছে তোর ? বললাম, কিছু না।

মা শুনে বললেন, সব আমার কপাল! আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বসে রইলেন। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। একবারও আঁচল দিয়ে মুছলেন না।

হৈমবতীর গলার সর একেবারে নিভে গেল, তারপর কতদিন কেটে গেছে। এই বাড়িতে তুই বড় হয়েছিস। স্থল-কলেজের দরজা পেরিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেছিস। কী যে হল তোর পরীক্ষা দিলি নে। তুই পালটে গেলি। ছোটবেলা থেকে তোকে নিয়ে যত স্বয়্ম দেখেছি তার এতটুকু আর অবশিষ্ট নেই রে খেবা।

তোমার বড় কফ না ম।।
সে কি তুই বুঝিস খোকা ?
বুঝতে পারি বলেই তো কেমন হয়ে গেছি।

স্থশান্তর গায় হাত বোলাতে থাকে হৈমবতী, বুঝতে যদি পেরে থাকিস সব তুঃখ আমার সোনা হয়ে যাবে। নে এখন চটপট খেয়ে ফেল।

লক্ষীছেলের মতো খেতে থাকে সুশান্ত।

নিঃশব্দ ঘাসবন থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা গানের সঙ্গে সঁয়াত-স্যোতে একটা গন্ধ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

ঝোপঝাড় থেকে একটা-ছুটো জোন\*কি হয়তো বাতাসে খেলবে বলে বেরিয়ে আসে।

নিঝুম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বলে, আজকের সন্ধেটা কি স্তন্দর না মাণ

হবে বোধহয়। হৈমবতী অগ্রমনক্ষ উত্তর দেয়।

বাড়ির গায় ঝোলান আলুলায়িতকুন্তলা মাধবীলতার ভিতর থেকে তখনো পাখির শিস ভেসে আসছে !

সন্ধেটা কী স্থন্দর! আবার বলে স্থশান্ত।
আবাননা হৈমবতী আবার উত্তর দেয়, হবে বোধহয়।
স্থশান্ত খেতে থাকে। হৈমবতী রান্নাঘরের কাজে মন দেয়।
গৌরমোহন আর সত্যপ্রসাদের গলা ভেসে আসে।

হৈমবতী স্থশান্তর কাছে এসে দাড়ায়, এই যে সারাদিন ব।ড়ি বসে থাকিস এইটেই বড় খারাপ। রোজ একবার করে বাইরে ঘূরে আসতে পারিস না ?

কোথায় যাই বলো তো মা ?

কেন, তোর বন্ধুদের বাড়িতে কি এখানে-সেখানে ? কলকাতাতেও যেতে পারিস। একঘেয়েমি কেটে যায় তা'হলে;--

বন্ধুরা আমাকে এড়িয়ে চলে। ভালো লাগে না। কিচ্ছু ভালো লাগে না। এই বাড়ির বাইরে অনেক ভয় মা!

এতক্ষণ হৈমবতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবার নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল। স্থান্ত নিজের মনে বলে যায়, সারারাত ঘুমোতে পারি না! কোথা থেকে একটা পাখি এসে বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। তার জন্মে ঘুম আসে না। শুয়ে-শুয়ে ছটফট করি, ও কেন আসে! মরা-টাদের আলোয় তাকে স্পষ্ট বোঝা যায় না! অন্ধকারে সেস্পষ্ট। নিপর ডানা মেলে বাড়িটা ঘিরে যখন ওড়ে তখন ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি, ও কি আমাদের অস্থাধের প্রেতাত্মা!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় স্থশান্ত, জানো মা এই জন্ম আমার ভালো আর লাগছে না!

চারদিকে তাকিয়ে কাছে-পিঠে কোথাও হৈমবতীকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে যায় স্থান্ত। রাশ্লাঘরের বাইরে এসে সত্য-প্রসাদের মুর্খটা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় স্থশান্ত।

দেয়ালের গায় হেলান দিয়ে ফিসফিস করে, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে লোকটা মালতিপুরে বেড়াতে এল কেন! মনেমনে ঈশরের কাছে প্রার্থনা করে, হে ঈশর বন্দুক দাও সত্যপ্রসাদকে গুলি করি!

সকালে চা খেতে-খেতে সত্যপ্রসাদ বলে, তোমার ছেলে কি করে হৈম ?

কিছুই করে না।

বজ্ঞ মুশ্কিল তো!

সে কথা আর বলতে। আমার সামান্য রোজগার আর বাবার টাকা ক'টা ভরসা। শেষ হয়ে গেলে যে কি হবে—ভাবতে বসলে শরীর হিম হয়ে আসে!

এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্চে নাম রেজিষ্টি করেছে ?

কি জানি। খোকা অ-খোকা একবার শুনে যা' তো—

সত্যপ্রসাদ চায়ে চুমুক দিয়ে স্থশান্তর প্রত্যাশার সিঁড়ির দিকে তাকায়। তুমি একটু বোস সতুদা আমি বাবাকে চা দিয়ে আসি।
একটু পরে হৈম ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, খোকা আসে নি ?
না তো। ছেলেকে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দাও কেন ?
হাসে হৈমবতী, ঘুমোবে কেন! বাড়িতে নেই বোধ হয়—
তার মানে ?

সকালে উঠেই বেরিয়েছে কোথাও—পাখি-টাখি দেখছে কি গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেন ?

অমনি ওর স্বভাব।

ছেলেকে বড়্ড প্রশ্রয় দিচ্ছ হৈম। কেরিয়ার নফ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা'তো দেখছি—কিন্তু কি করি বল তো সতুদা ?

এমনিতেই চাকরি পাওয়া কঠিন—তোমার ছেলের তো দেখছি একেবারেই চেফা নেই!

হৈমবৃতী একটু চুপ করে থেকে বলে: তুমি চা খেতে থাক আমি বরং খোকাকে ডেকে আনি—

স্থান্তর জন্মেন-মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে যায় হৈমবতী।

সকালবেলার শিশির-ঝরা বাগানে পা দিতে ভিজে পাতা লেগে চোখ-মুখ ভিজে যায়। মানুষের সাড়া পেতে ভীত-চকিত পাধিরা ডাল থেকে পাতার আড়ালে সরে যাচ্ছে।

চারদিকে তাকিয়ে স্থশান্তর সাড়া পাওয়া যায় না। আরো এগিয়ে পুকুরের ধারে ,স্থশান্তকে দেখা গেল। উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছে।

খোকা। হৈমবতী এগিয়ে গেল, এখানে কি করছিস ?

মায়ের দিকে এক নজর দেখে স্থশান্ত উত্তর দেয়, এমনি ঘুরে
বেড়াচ্ছি—

ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে! হৈমবতীর গলার উদ্বেশটুকু বোঝা যায়।

সেই ভোর থেকে তো বসে আছি এখনো ঠাণ্ডা লাগে নি। ভোর থেকে কেন ?

তুমি আমার ঘর কেড়ে নিয়েছ। অন্য ঘরে শুয়ে একটুও খুম আসছে না। তোমার সতুদা কদ্দিন থাকবে মা ?

এই • দিন-কয়েক থাকবে আর কি।

বিরক্ত মুখে স্থশান্ত বলে, আর ঘর পেলে না আমার ঘরটাই দিতে হল।

অতিথিকে ভালো ঘরই দিতে হয়। স্থারে খোকা, সতুদা তোকে ডাকছে। অনেক চেনা-শোনা আছে—কথা বলে দেখ একবার চাকরি-বাকরির স্থবিধে হতে পারে।

এখন খেঁতে পারব না।

কেন ?

ইচ্ছে করছে না।

তোর সব তাতেই অমনি। চল—স্তশান্তর হাত ধরে হৈমবতী তাকে টেনে নিয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে সত্যপ্রসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় স্তশান্ত। তার মুখের বিরক্তি ক্রমশ ছায়া হয়ে ওঠে।

চা খাওয়া হয়ে গেছিল সত্যপ্রসাদের। সিগারেট নিয়ে ইাটুর উপর ঠকছিল।

স্তশান্ত আর হৈমবতীকে দেখে সিগারেট মুখে দিয়ে দে'শ্লাইয়ের আগুন টোয়াল। তারপর গলগল করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়েছ ?

না তো।

চাকরি খুঁজছ অথচ কার্ড করনি।

এখনো তো করা যায় ?

তাই কর গিয়ে। সকালের ট্রেনেই ব্যারাকপুর চলে যাও— স্থান্ত গন্তীর হয়ে বলে, মা খেতে দাও তা'হলে।

তুই জামা পালটে আয়। তারপর সত্যপ্রসাদের দিকে ফিরে

হৈমবতী বলে, তুমি থেকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাঞ্জ সতুদা—

সিগারেটে নিবিড় টান দিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, দেখি— ইতিমধ্যে গৌরমোহন ডাকেন, সতু এদিকে এস—

হাতের সিগারেট ফেলে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আজ হৈমবতীর ছটি। তাই তাড়া নেই। ত্নপুরে সবাইকে খাইয়ে স্থান্তর খাবার গুছিয়ে নিজে খেয়ে-দেয়ে রোদ পোয়াতে পুকুরের রানার উপর গিয়ে বসে। রোদ পোয়ানে। চল শুকোনো ভার সোয়েটার বোনা একসঙ্গে চলবে।

প্রায় সন্ধে পর্যন্ত পুকুরের ধারে রোদ লেগে থাকে। হৈমব তার হাতে উলের কাটা বারবার একই ভাবে উলটো-সোজা নড়াচড়া করতে থাকে। স্থশান্তর কথাই সবচেয়ে বেশি মনে হয়। ওর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম লাগছে। রোদ যেন আঙুল দিয়ে পিঠে তাপ বুলিয়ে দিছে। নরম একটা ঘুমের আমেজ চোখের পাতায় পালতোলা নৌকো ভাসায় বুঝি! নড়ে-চড়েঁ সোজা হয়ে বসে হৈমবতী। ঘাসের উপর তার লম্বাটে ছায়া অনেক দ্র ছড়িয়ে গেছে। হাই তোলে হৈমবতী। রোজ এই কাজের একঘেয়েমি মোটেই ভালো লাগে না। পাঁচটা থেকে ভোর স্তরুক আর রাত দশটা পর্যন্ত কাজের বোঝা টানা। হৈমবতী ক্লান্ত। জীবনের সবটুকু অনর্থ হয়ে গেছে। যে-ছেলেকে নিয়ে তার আশা তাকেও যেন নিজ্মা খামখেয়ালে পেয়ে বসেছে। কি যে হবে ওকে দিয়ে!

হে ঈশ্বর এমন তো করতে পার—স্তরপতি ফিরে আসে, স্তশান্ত ভালো একটা চাকরি পায়; তা হলে স্কুলের চাকরি, বাজার, রান্নার হাত থেকে উদ্ধার পায়। সংসারের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, দাও—আমাকে ছুটি দাও। অনেকদিন তো চালালাম এবার সব ভার বুঝে নাও। না, কোন রাগ নয়। ছঃখ কিংবা অনুযোগ নয়। ছঃখ যা দিয়েছ সহু করে পাষাণ হয়ে গেছি!

তুমি এখানে আর আমি সারাবাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি! হাসে হৈমবতী, এই রোদ পোয়াচ্ছি একটু। ঘুম থেকে উঠে তোমাকে আর খুঁজে পাই না!

বিকেলবেলার রোদে তখন রঙ ধরেছে। ঘাসের সবুজ বিস্তার পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল, গাছের ডালপালা, পাতাঝরা পাহাড়ি চাঁপা গাছ, হৈমদের বাড়ি সব বুঝি এই আশ্চর্য রোদে অলৌকিক!

হৈমবতীর মুখোমুখি বসে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, সোয়েটার বুনছ বুঝি—কার ?

স্থশান্তর। গায়ে দেবার কিছু নেই। ঠাণ্ডা লাগলে আমাকেই ভুগতে হবে।

হৈমবতীর মেলে-দেওয়া চুলের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ অবাক হয়, তোমার চুল যে সব পেকে গেল হৈম!

আর বুড়ি হয়ে গেছি সতুদা। বয়েস তো কম হল না!

কত আর বয়েস হল তোমার! আমার থেকে ছ'-সাত বছরের ছোট হবে। আমার বোধহয় পঞাশ পেরিয়েছে কি পেরোয় নি।

পুকুরের ধারে টবে লাগানো প্যাঞ্জি ফুল ফুটে আছে। অবিকল প্রজাপতি। পাপড়ির নীল-হলুদে রক্তের ছিটে। হাওয়া দিলে উড়ে যাবে বুঝি!

কতদিন বাঁদে সেই ছোটবেলার মতো বসেছি। তুমি আর আমি!

সত্যপ্রসাদের দিকে একবার মুখ তুলে তাকায় হৈমবতী। সেদিনের অধিকার আজ আর নেই! সত্যপ্রসাদ বুঝি শীর্ঘনিঃশাস ফেলে।

পুরোম কথা আর ভেবে লাভ কি সতুদা! সব ভাবনাই কি ইচ্ছে করলে না-ভেবে পারা যায় হৈম! পায়ের শব্দে ত্ব'জনেই তাকিয়ে দেখে স্থশান্ত আসছে। স্থশান্তকে দেখে হৈমবতী উঠে পড়ে! তুমি একটু বোস সতুদা আমি খোকাকে খেতে দিয়ে আসছি—চল্ খোকা—

সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, কার্ড করেছ ?

হুঁ। যেতে গিয়ে উত্তর দেয় স্থশান্ত।

স্থশান্তকে খেতে দিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কিছু জিজ্ঞাসা করল তারা ?

কিচ্ছু না। শুধু সার্টিফিকেটগুলো দেখতে চাইল। তবু—

ওই বলল, বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো ? বললাম, পৃথিবীর বাইরে না-হলে আপত্তি হবে না।

তুই বড্ড বাজে কথা বলিস খোকা। বিরক্ত হয় হৈমবতী।

এরুটুও বাজে কথা বলিনি মা! চাকরি আমার চাই। জিজ্ঞাসা করল, কি পারেন ? বললাম, নেস্ফিল্ডের গ্রামার আছোপান্ত মুখস্ত বলতে পারি—স্থতরাং এ্যানালিসিস্, ইউজ্ অব্ প্রিপোজিসন'স্, সিন্ট্যাক্স, ডেফিনিট্ হয়ে ইন্ডেফিনিট্ আর্টিকেলের ব্যবহার শেখাতে পারি। বেকন্-ছাজ্লিট্-রাস্কিন পড়ে অনর্গল তাৎপর্য বোঝাতে পারব! এছাড়া অফ্টাদশ শতকের রোমান্টিক কবিদের নাড়ি-নক্ষত্র. জানা আছে। দরকার হলে—।

আমি কথা শেষ করবার আগে লোকটা একটু হাসল তারপর কার্ড ল্লিখে হাতে দিয়ে বলল, প্রত্যেক মাসের দশ তারিখের মধ্যে এসে রিনিউ করিয়ে নিয়ে যাবেন।

বললাম, যাব। তারপর বেরিয়ে এলাম।

বাঃ শুধু তো কথাই বলছিস। খাচ্ছিস নে তো খোকা!

এই খাই মা। একমনে খাচ্ছিল স্থশান্ত হঠাৎ মাথা তুলে বলে, কাল সারারাত আমার একটুও ঘুম হয়নি মা।

উদ্বিগ্ন মুখে হৈমবতী বলে, কেন রে খোকা ?

অন্য ঘরে শুলে আমার ঘুম আসে না।

ত্ব'একদিন কম্ট করে চালিয়ে নে। থাকবার জন্মে তো আসে নি। তোর দাত্ব বলেছে তাই এসেছে। চলে যাবে ত্ব'একদিনের মধ্যে।

এত 'ঘর থাকতে আমার ঘরটাই দিলে! বিছানা থেকে আকাশের এতটুকুও দেখা যায় না। পাখিটা হয়তো এসে-এসে ফিরে যায়। পৌষের আকাশে কালপুরুষের বুকের তলায় তাকে নিঃশব্দে একবারও উড়তে দেখতে পাই না। স্থশান্ত উঠে পড়ে। নিজের ঘর ছেড়ে আমার একটুও ভালো লাগছে না।

ক'টা দিন একট চালিয়ে নে।

সত্যপ্রসাদ এসে দাড়ায়।

একি সভুদা ভুমি চলে এলে ?

ভোমার এত দেরি দেখে ভাবলাম, আমি যে বসে আছি সে কথ। বোধহয় ভুলে গেছ!

না-না ভূলব কেন ? হেসে লজ্জা সামলে নেয় হৈমবতী। স্ত্রশান্ত সত্যপ্রসাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে উপরে উঠে যায়। চা খাবে নাকি সতুদা ?

সন্ধে তো হয়ে এল।

বাবার সঙ্গে বসে একটু গল্প কর গে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নিচে থেকে উপরে এসে শুয়ে পড়ে স্তশান্ত। সিঁড়িতে ঝোলান ব্রদরি আর বুলবুলিরা শিস দিচ্ছে। দিনের রঙ একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। পাশ ফিরে শোয় স্তশান্ত। উত্তরের দিককার এই ঘর থেকে আকাশ দেখা না গেলেও বাগানের অনেকখানি দেখা যায়। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে গাছপালার ভিতরে অন্ধকারের আনাগোনা দেখে।

অন্ধকার এলে স্থশান্তর নিজেকে যেন প্রকৃতির আদিম একটা

সন্ত্বা বলে মনে হয়। মনে হয়, এই দেহের ভিতর থেকে হিংস্র এক
চিতা ঘুম ভেঙে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্র পায়
বাড়ির আনাচে-কানচে রহস্য শিকার করে বেড়ায়। তার সারা
শরীরে রক্তাক্ত হননের অভিলাষ। থাবার নখগুলো সেই পিপাসায়
নিসপিস করে।

র্থা। র্থা। র্থা। উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসে স্থান্ত। দিন ক্ষণ প্রহর রথা যাচ্ছে। নিজের উপর অন্ধ আক্রোশে নিজেকে শিকার করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আর কিছু না-পেলে এ জন্মের অপ্রয়োজনীয় এই শরীরটাকে শিকার করে; তারপর রক্তাক্ত শিকারের টুঁটি ধরে নিরাপদ কোন ঝর্ণার কাছে গিয়ে বসে।

এসব চাকরি-টাকরি তার হবে না। হয়তো ঈশুরের ইচ্ছেও তাই। পাগল হয়ে স্থশান্তকে এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অস্থির যন্ত্রণায় নিজেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে হবে।

উত্তেজিত হয়ে উঠছে স্তশান্ত। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সে।

এ-জন্মের এই-জীবন আর ভালো লাগছে না।

একটু বাদে স্থান্ত আবার নিচে নামে। দান্তব ঘরে আলো জ্লছে। উকি দিয়ে দেখে গৌরমোহন ছবি দেখছেন। টেবিলের জ্য়ার থেকে এাালবামটা মাঝে-মাঝে বের করে ছবি দেখেন। দান্ত দিদিমা মা মাদিমা অ'ঝে নানা ম্খের ছবি। সেকেন্দ্রারাওয়ের গাছপালা বাড়িঘর আর দান্তর উটের উপর তোলা ছবি। ঘোড়ায় চড়া ছবি। ডালিম গাছের ছায়ায় তোলা ছবি। নবিফ হয়ে ছবি দেখছেন গৌরমোহন।

এগিয়ে যায় স্থশান্ত। টেবিলের সামনে গিয়ে দাড়ায়। দিদিমার যৌবনকালে তোলা একটা ছবির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন গৌরমোহন। স্থান্তকে দেখে গৌরমোহন অবাক চোখ নামিয়ে নেন। বর্তমান থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন তিনি। সেখান থেকে স্থশান্তর মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

ছবি দেখছ নাকি দাতু ?

হুঁ-উ! গৌরমোহনের ভিতর থেকে অনর্থ একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। তারপর তার মুখটা আরো নিচু হঙ্গে মুন্ময়ীর ছবির উপর ঝুকে পড়ে। এ্যালবামের প্রায় পুরো পাতা জুড়ে মুন্ময়ীর মুখ। একেই তো একদিন হাত ধরে ঘরে এনেছিলেন গৌরমোহন!

মৃন্ময়ী বলত, এখানে কত কিছু দেখার আছে কিছুই তার দেখালে না ! বিয়ে করে এনে সেই যে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলে আর একবারও বের করলে না।

কাজের চাপ তখন এত বেশি যে সময় করে উঠতে পারতেন না গৌরমোহন। বলতেন, যাব, নিয়ে যাব শিগ্গির্—তা' কোথায় যাবে বল ?

কাছাকাছি কত জায়গা মথুরা রুন্দাবন আগ্রা দিল্লি—যেখানে নিয়ে যাবে

কাজ একটু হালকা হলেই তোমাকে নিয়ে যাব।

তারপর নবেম্বরের শীতল রাত্রে মিটারগেজ ট্রেনে চড়ে সেকেন্দ্রারাও থেকে ভারবেলা আচ্নেরা ফৌশনে গিয়ে নামলেন ছ'জনে। ছোট্র ফৌশন। লোকজনের ভিড় কম। ছ-ছু করে শীতের বাতাস হানা দিছে। মস্ত এক শিরীষ গাছের অন্ধকার ছায়ায় চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা টঁঙ্গার ভিতর' থেকে সাজানো একখানা টঁঙ্গা ভাড়া করলেন। চারপাশে রঙীন সাটিনের ঝালর লাগানো। ভাড়া একটু বেশি নেবে। তা' নিক। মাথার উপর ভেলভেটের কাপড়ের আন্তর। পাশে সাটিনের পর্দা লাগান। ছ'জনে চড়ে বসলেন তাতে। সবে তখন ভোর হয়েছে। চোখের সামনে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের মত উচু-নিচু হয়ে মাঠের সীমানা

দিগন্ত পর্যন্ত বয়ে গেছে। তার উপর সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। শিশিরে ধুয়ে রঙের খোলতাই আরো বুঝি বেড়ে গেছে। নাম-না-জানা ঘাসফুলের বাহারি শোভা ছড়ানো এখানে-সেখানে।

মূন্ময়ীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুশি হয়েছে সে। তার মাথা থেকে ঘোমট। সরিয়ে গৌরমোহন বলেন, এখানেও ঘোমটা !'

আঃ, লজ্জা করে! হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয় মূন্ময়ী। এখানে আবার লজ্জা কিসের! অবাক হন গৌরমোহন। কি জানি। মাথার উপর আবার ঘোমটা টেনে দেয় মূন্ময়ী। বিরক্ত হয়েছিলেন গৌরমোহন, মুখের উপর ঘোমটাই যদি টেনে রাখবে তবে দেখবে কী! এত প্রসাকড়ি খরচা করে আসা!

দেখছি তৈ ।

ঘোড়ার ডিম দেখছ। অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন গৌরমোহন। রাগ করলে নাকি ?

না। গোমড়া মুখে বসে থাকেন গৌরমোহন।

এই! 'ভলছল চোখে গৌরমোহনের গায় হাত রাখে মুম্ময়ী, রাগ করলে নাকি ?

হেসে ফেলেন গৌরমোহন, ধুর রাগ করব কেন ? তবে কথা বলছ না যে ?

বলছি তো—

জোর কদমে ঘোড়া চলেছে।

কী স্থন্দর! চারদিকে তাকিয়ে উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে মুন্ময়ী। সিগারেট ধরিয়েছেন গৌরমোহন। চায়ের পর বেশ লাগছে সিগারেট।

পুবদিক থেকে হালকা আলো এসে ছড়িয়ে গেছে মাঠে। কোথাও কুয়াসা নেই : কখনো পথ-চলতি ছু'একটা দেহাতি মানুষ জিজ্ঞাসা করে, গাড়ি কোথায় যাচ্ছে ?

ট'ঙ্গাওয়ালা উত্তর দেয়, ফতেপুর সিক্রি!

মৃন্ময়ী বলে, বেশ ঠাণ্ডা—ভালো করে চাদরটা জড়িয়ে নাও। সেদিনকার সেই নির্জন মাঠে বুঝি সভা বসেছিল ময়ুরদের। অনবরত বন-টিয়ার ঝাক মাথার উপর ওড়া-উড়ি করছিল।

হ্যা গে ময়ুর পোষা যায় না ? অপাঙ্গে তাকিয়েছিল মুন্ময়ী। তা' ধাবে না কেন!

আমার বড্ড ময়ূর পুষতে ইচ্ছে করে'। ছেলেমানুষি আবদার ছিল মূন্ময়ীর গলায়।

আমাদের অত জায়গা কোথায় ? অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিলে হয় না ? তা' হয়।

তবে ও বাড়িটা ছেড়ে আরেকটা বাড়ি নাও—

মূন্ময়ীর আবো অনেক সখের মত এটাও মেটান হয় নি। মাঝে-মাঝে গৌরমোহনকে বলেছে, কই আমার ময়ুর কি হল ?

বলে তো রেখেছি। ধরা পড়ছে না। সামনের আঘাঢ়-শ্রাবণে দেখা যাবে।

সেই অপলক আকাশের তলা দিয়ে জোড়া-ঘোড়ার ট<sup>\*</sup>ঙ্গা ছুটে চলেছে।

পাশে বসে থাকা প্রায়-নতুন বৌ মূন্ময়ী। সবে তার যৌবনে রঙ ধরেছে। স্থাখের দেবযানে তাদের সেই যাত্রা-কাল কবে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো তা অবিস্মরণীয়।

ঘোড়ার গলায় একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে। তারি সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেহাতি ভাষায় গান ধরেছে ট'ঙ্গাওয়ালা। কখনো গান বন্ধ করে নানা রকম শব্দ করে ঘোড়াকে উত্তেজিত করে তুলছে।

মুম্ময়ী বলে, কিছু খাবে নাকি ?

খাবার! অবাক হয়ে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকান গোমোহন, এই মাঠের মধ্যে খাবার কোথায় পাবে শুনি!

নিয়ে এসেছি। পায়ের সামনে রাখা বেভের বাস্কে থেকে

পেড়া আর ঘি-চপচপে লুচি বার করে দিল মৃন্ময়ী। সে স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে!

এক সময় সেই জনহীন প্রান্তর পার হয়ে গেলেন। গাড়ি গিয়ে একদা জলাভাবে পরিতাক্ত আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রির বিশাল পুরীর সামনে গিয়ে দাড়াল! নেমে পড়লেন ছু'জনে। মুম্ময়ীর হাত ধরে ফতেপুর সিক্রির উচু ঢিপির উপর তুলতে হয়েছিল। সামনে বুলন্দ দ্রওয়াজার বিশাল আক্রতি দেখে মুম্ময়ী অভিভূত। গৌরমোহনের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঈদ্ কতো বড়! দেখলে ভয় করে! ভেঙে পড়বে নাতো ?

সেলিম চিস্তির কবরের সামনে নিজের মনোবাস্না জানিয়ে স্থাতো বেঁধে দিয়েছিল মৃন্ময়ী। অভিলাষ পূর্ণ হলে আবার এসে স্থাতো খুলে দিয়ে যাবে। ছেলের প্রত্যাশায় স্থাতো বেঁধেছিল। আর আসা হয়নি তার। দরকার পড়েনি। যে ছেলের প্রত্যাশায় স্থাতো বেঁধেছিল সে আসেনি। তার বদলে এল হৈমবতী।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিসের মানৎ করলে ?

তোমাকে বলব কেন ?

ছেলে না মেয়ে ?

(४१८! पूर्थ कितिरत्र निरत्निक्त मृत्रात्री।

সে আজ কতকালের কথা! একালের এখান থেকে তাকে আর ছোঁয়া যায় না!

গৌরমোহনের মাথাটা ছবির উপর আরো ঝুকে পড়ে। নিজের মনে চুর্বোধ্য ভাষায় কি সব কিড়বিড় করেন। এই অসহা দিনরাত্রির নিঃসঙ্গতাকে আর সহা করতে পারেন না গৌরমোহন। এমন নিঃস্ব করে রেখে গেছে! মুন্ময়ীকে নিয়ে একদিন সংসার যাত্রা স্থক় করেছিলেন। শেষ হবার আগেই মুন্ময়ী চলে গেছে। একেবারে আচমকা।

সকালবেলায়ও কল্পনা করতে পারেন নি গৌরমোহন, মুনারী

তার নিজের হাতে-গড়া সংসারের ছেলেমানুষদের এমন করে ফেলে যাবে।

কতদিন হল হেনা চলে গেছে। সব খুইয়ে চিরকালের মতো চলে এসেছে হৈমবতী। জোড়াতালি দিয়ে এখন আর মানিয়ে রাখা তার সাধ্য নয়! এসব যে তিনি পারবেন না এ তো জানত মৃন্ময়ী। তবু চলে গেল! এখন কি কার—কি যে করি! ঠোঁট ছটো কাঁপছিল গৌরমোহনের!

সুশান্ত তথনো স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে দাতুকে দেখছিল। বলল, নিজের মনে কি বলছ দাতু ? পাগল হয়ে গেলে নাকি!

চমকে ওঠেন গৌরমোহন। এতক্ষণ তো একাল থেকে অলৌকিক সেকালে ফিরে গেছিলেন। স্থশান্তকে সামনে দেখে বিহবল হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন বুঝতে পারেন না এ কে। কেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরমোহন যে কালে ফিরে গেছিলেন সে-কালে স্থশান্ত অ-সম্ভব। কারণ হৈমবতীরই তখন জন্ম হয় নি।

ভালো-ভালো। স্থশান্ত বাইরে যাবার আগে বলে গেল, মরা ছবির মধ্যেই তুমি ডুবে থাক।

নড়ে-চড়ে বদেন গৌরমোহন, ও স্থশান্ত শোন শোন দাছভাই— দরজার ও-পাশ থেকে স্থশান্ত সাড়া দিল, কি বলছ বল ?

তোর মাকে এককাপ চা দিতে বল না। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—

বলছি।

মালতিপুর ফেশনের গায় গৌরমোহন সাভালের বাড়ির বাইরে এখন জমাট অন্ধকার।

পৌষমাসের খসখসে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে জোনাকিরা ওঠানাম। করছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে স্থশান্ত সোজা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হৈমবতীকে হাসতে দেখে থেমে গেল সে। তার মা হাসছে। সত্যপ্রসাদের কথা শুনে তার মা খিলখিল করে হাসছে। মায়ের মুখটা কেমন যেন ছেলেমানুষি খৃশিতে ভরে উঠেছে। মাকে কখনো হাসতে দেখেনি এমন নয়। সে-হাসি আর এ-হাসির চেহারা এক নয়। ছেলেবেলায় মা বোধহয় এমনি করে হাসত। বন্ধ কাঁচের জানালার ওপাশে হৈমবতীর নিঃশব্দ হাসি এক-একবার সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে বোধহয়।

দাঁড়িয়ে দেখে স্থশান্ত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে অসহায় মনে হয়। দাছর চায়ের কথা আর মনে থাকে না! এক-পাছ-পা করে টলতেন্টলতে বাগানে বেরিয়ে যায়। কনকনে ঠাণ্ডাব্মি মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে দিল। পৌষমাসে আমের বোল এসেছে। গাঢ় গক্ষে বাতাস ভর্তি। সেই গন্ধ ভেঙে দিশেহারার মতো চলতে থাকে স্থশান্ত। পুকুরের ধার দিয়ে ঘুরে যখন ক্লান্ত মনে হল তখনই ফিরল। মুখটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। মাথা অসাভাবিক গরম। তাপ বেকচেছ বুঝি।

যেমন নিঃশব্দে স্থশান্ত নেমে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। ঘুমুতে চায়! ঘুম আসে না। দারুণ অস্বস্তিতে এ-পাশ ও-পাশ করে। নিজের মনের অস্থখটাকে বুঝে উঠতে পারে না।

অনেক রাত্রে হৈমবতী ডাকতে এল, খোকা খাবি আয়।

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে স্থশান্ত। শেষকালে মায়ের ডাকাডাকিতে বলে, বড়ুড শরীর খারাপ মা—কিচ্ছু খাব না।

হৈমবতী উদিগ্ন হয়, কী রকম শরীর খারাপ দেখি ? মাথা ধরেছে।

আজ সারাদিন তো রোদে ঘুরেছিস। না খাস ভালো। শুধু একটু দুধ খেয়ে চলে আসবি।

मांथा नाएं ऋगान्त, ना किं इ शांव ना।

যা ভালো বুঝিস কর। হৈমবতী নিরুপায় হয়ে নেমে যায়।

মায়ের চলে যাওয়ার দিকে একবার পিটপিট করে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে স্কুশান্ত। তার অভিমান গভীর থেকে গভীরতর হয়।

একসময় সার। বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। গৌরমোহন হৈমর্বতী অথবা সত্যপ্রসাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

স্ত্রান্ত বুঝি শুয়ে থাকতে-থাকতে তব্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আচমকা তার সেই তব্দ্রা ভেঙে গেল। বিছানা থেকে উঠে পড়ে। কত রাত হল কে জানে। পাখিটা হয়তো এসে গেছে।

নিজের ঘরে শুয়ে হৈমবতীর ঘুম আসে না। জীবনের যে সব ফুল জীবাশা হয়েছিল অকাল বসন্তে তারা বুঝি সহসা ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় উকি দিছে। কিসের হাতছানি বারবার তাকে যেন বিনিদ্র করে রাখছে। বাইরের বাগানের গাছপালার মতো সেও জেগে থাকে। এই নিঃসঙ্গ শয্যায় অনর্থক চিন্তা গৃঢ় এক অসম্ভবের মরীচীকা হয়ে তাকে ছলনা করে। উঠে গিয়ে জানালার কাছে বসে। চোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা গড়িয়ে আসে। তার ভিতরে কে যেন পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে থাকে, না-না-না। নিজেকে অস্বীকার করে জীবনের এই দায় টেনে নেবার কোন মানে নেই।

দরজা খুলে বাইরে আসে। সামনের ঘরে সত্যপ্রসাদ শুয়ে আছে। কতদিনকার আকুল তৃষ্ণা রঙীন মায়া হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সত্যপ্রসাদের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। সারা মনে অস্তথ। সারা শরীরে অস্তথ! অন্ধকারের ধান্ধা লেগে সেই অস্তথ ফসফরাসের মতো জলে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে পড়ছে। হৈমবতীর মনে হয় এতদিনকার সব বন্ধন খুলে-খসে গেছে। মনে-মনে নানারঙের দিন চমকে উঠছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে ওঠে হৈমবতী। ভয়-পাওয়া পাখির মতো তার বুকের ভিতরটা ধুকধুক করে। স্থান্ত দ্রুত পায় এগিয়ে এসে হৈমবতীর সামনে থমকে দাঁড়ায়. মা তুমি ?

হৈমবতীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। কী উত্তর দৈকে বুঝে উঠতে পারে না।

হৈমবতীর প্রায় মুখের উপর ঝুকে স্থশান্ত জিজ্ঞাসা করে, মা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

এতক্ষণে সামলে নিতে পারে হৈমবতী, জল নিতে ভুলে গেছিলাম—জল আনতে নিচে যাচ্ছি। তেফীয় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রে!

ও। সরে যাচ্ছিল স্থশান্ত!

হৈমবতী পথ আটকে দাঁড়ায়, তুই এত রাত্তিরে কি করছিস খোকা ?

ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ রাত্রে তোর এ'রকম সখ!

ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছিল না। বেরিয়ে পড়লাম। একটু থেমে স্থশান্ত বলে, ঘরে বড়্ড ভয় মা। বাইরে কোন ভয় নেই। ঘরে ফিরে হৈমবতী নিজের মনে ফিসফিস করে, বাইরে কোন

ভয় নেই। ঘরে বড় ভয়—ঘরে বড় ভয়!

সকালে সত্যপ্রসাদ চা খেয়ে বাড়ির বাইরে নামে। সবে তখন আলো পেয়ে গাছেরা ঝলমল করে উঠেছে। একেবারে কুয়াসা নেই।

হৈমবতী স্কুলে যাচ্ছিল। একটু দাঁড়িয়ে গেল যাচ্ছি সতুদা— এসো। তাড়াতাড়ি এস।

ছুটি হলে তবে তো—

তোমার ছেলে কোথায় ?

খ্ঁজে দেখ এই গাছপালার মধ্যে কোথায় আছে।

সকালের নির্জন নিঃশব্দ গাছপালার মধ্যে কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। ভিজে পাতার গা চুইয়ে জল ঝরছে টুপটাপ। ভিজে সবুজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চারদিক খুঁজে স্থান্তর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘুরতে-ঘুরতে একজায়গায় থেমে গেল সত্যপ্রসাদ। মুগ্ধ হবার মতো গোলাপ। কাঁটাভরা নকনকে সবুজ ডালের মাথায় একজোড়া সাদা গোলাপ এসেছে! এখনো ফোটেনি। সবে কুঁড়ির খোলস সরিয়ে পাপড়ির পেখম মেলেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সত্যপ্রসাদ।

তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে তোলবার জন্মে ডাঁটিতে নখ বিধি য়ৈছে এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, এ বাগানে ফুলতোলা নিষেধ।

সত্যপ্রসাদ চমকে.উঠে হাত সরিয়ে নিয়ে দেখে সামনে স্থশান্ত! স্থশান্ত এগিয়ে এসে বলে, ফুল তুলবেন না। দেখুন যতক্ষণ ইচ্ছে হয় দেখুন!

অপ্রতিভ সত্যপ্রসাদ বলে, আমি জানতাম না!

সেই জন্মেই তো আপনাকে চোখে-ঢোখে রেখেছিলাম। ভালো কিছু দেখলেই আমাদের ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করে। বোকার মতো হাসে স্তশান্ত।

তীত্র চোখে স্তশান্তর মুখের দিকে তাকায় সত্যপ্রসাদ তারপর মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরায়, এমন চমৎকার গোলাপ কখনো দেখিনি তো! কি নাম এর ?

আঈরীন। কেউ বলে, আঈরীন অব্ স্থইডেন্। তোমার তো বেশ এলেম আছে দেখছি!

বেকার তো ! সারাদিন কি আর করি—সাছপালা নিয়ে থাকি। বড় ভালো এরা ; স্মামার দুঃখ বোঝে!

তাই নাকি ?

আবার বোকার মতো হাসে সুশান্ত।

এর সঙ্গে যদি তু'একটা টিউশনি কর তবে তোমার মায়ের একটু রিলিফ হয়। কি বলো ? পাশ ফিরে সত্যপ্রসাদ দেখে স্থশান্ত নেই। যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গৈছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সত্যপ্রসাদ চলে যাবার পর স্থশান্ত এসে দাঁড়ায়। সত্যপ্রসাদের
নথে বিঁধে গোলাপের ডাঁটি কেটে গেছে। এখুনি হয়তো ভেঙে
পড়বে। স্থশান্তর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে দিয়েছে কেউ।
কতদিনকার যত্ন ফুল হয়ে এসেছিল।

ধুর ছাই। স্তশান্ত পুকুরের ধারে গিয়ে বসে রাজহাঁসদের শব্দ করে ডাকে। তার দুটো রাজহাঁস আছে। অনস্য়া আর প্রিয়ংবদা। হাঁস দুটো কাছে এলে তাদের খাবার দিতে থাকে। একজোড়া আইরীনের একটা ভেঙে গেছে। এরপর সতাপ্রসাদ হয়তো বলবে, হাস দুটোর একটাকে মাংস হিসেবে বাবহার করলে কেমন হয়? লোকটা স্তশান্তর যা কিছু প্রিয় তার দিকে হাত বাড়াবে নাকি!

পিছন ফিরে সত্যপ্রসাদের দিকে তাকায় স্থশান্ত। তাকে আর দেখা যায় না। হয়তো বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। স্থশান্ত তার চোখ দুটোকে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে গেটের উপর ফেলতে গিয়ে দেখে বাাগ ঝুলিয়ে অত্যন্ত শিথিল পায় হৈমবতী ফিরছে। এগিয়ে গেল সে।

ফিরে এলে যে—তোমার শরীর খারাপ নয় তো মা ? গাড়ি ধরতে পারলাম না।

মায়ের দিকে বিশ্মিত চোখে তাকায় স্থশান্ত, আজ পর্যন্ত তোমাকে কখনো গাড়ি ফেল করতে দেখিনি তো!

থতমত খায় হৈমবতী, অবিশ্যি ইচ্ছে করলে যে ধরতে পারতাম না এমন নয়—কি জানি তেমন ইচ্ছে হল না। তোমার কি হয়েছে বল তো মা ? স্থান্ত তার মুখ মায়ের মুখের উপর ধরে।

কেন রে খোকা ?

বলে-বলে তোমাকে কামাই করানো যায় না আর আজ তুমি এমনি কামাই করলে। শরীর খারাপ ঝড়-বৃষ্টি কিছুই তো তুমি মান না।

সে কথা সন্তিয় ! আজ কি যেন মনে হল আর দাঁড়িয়ে গেলাম । চোখের সামনে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। হৈমবতীর বিষণ্ধ গলার স্বর ঝিম্ঝিম্ শব্দে বাজে। ব্যাগটা হাত থেকে কাঁধে ঝুলিয়ে হৈমবতী এগোতে থাকে, হ্যারে খোকা চা খেয়েছিস ?

আজ কিছু খাব না মা। মনটা বড্ড খারাপ!

' কেন—মন খারাপ হল কেন ? হৈমবতী থেমে ছায়।

রাত্রে একটুও ঘুম হচ্ছে না ঘর পালটে দিয়েছ বলে! মুখটা কি রকম করে স্থশান্ত, তা' ছাড়া তোমাদের সতুদা আইরীনদের এক-জ্বনকে নথ দিয়ে মেরে ফেলেছে। মায়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে স্থশান্ত বাগানের দিকে হেঁটে গেল।

খোকা, এই-খোকা ? . হৈমবতী শক্ষিত গলায় ডাকে , শোন— শুনে যা'—

স্থশান্ত না-ফিরে উত্তর দেয়, আজ আমার কিছু ভালো লাগছে না। ডাকাডাকি ক'র না আমাকে।

স্থশান্ত পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে সোজা মাঠে নেমে গেল। কী রকম উদ্ভান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে!

হাঁটু-ডোবা ঘাসের মধ্যে পা ফেলে সর্যে-ফুল ফোটা হলদে ক্ষেত্ত ভেঙে অড়হড় গাছের ছায়ায় ডুব দিয়ে নাম-না-থাকা সেই খালের দিকে এগিয়ে শেল। সারা মাঠে বুঝি রোদের তাঁবু পড়েছে। একটানা উত্ত্রের বাতাসে তাঁবুর পর্দা ছলছল করে কাঁপছে। খালের ধারে এসে দাঁড়ায় স্থশান্ত। তারপর সেধানেই বসে পড়ে। নিজেকে অসহায় আর বিপর্যস্ত বলে মনে হয়।

তিরতির করে জলের ধারা বয়ে চলেছে। রুপোলি এক ঝাঁক মাছ সাঁৎরে এপার-ওপার করছে। সেই হাড়-কাঁপানো খালের জলে পা ডুবিয়ে স্থশান্ত ভাবতে থাকেঃ তার উপর অদৃশ্যু কোন শত্রুর আক্রমণ স্থক হয়েছে।

বাতাসে সরষে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। স্থশান্ত বুক ভরে সেই গন্ধ নেয়। কেমন রুক্ষ্ম আর উদাস গন্ধ!

কতকাল আগে বুঝি এই গন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল।

হঠাৎ তার নীলমণিগঞ্জের কথা মনে হল। ছেলেবেলার নীলমণিগঞ্জের সেই মাঠ এখন তার কাছে রূপকথা! কতদিন
দাদামশাইয়ের টাট্রু ঘোড়া চড়ে সেই মাঠে ছোটাছ্টি করে ফিরেছে।
ছেলেবেলার সেই পরিচিত গন্ধ আজ হঠাৎ যেন যুবক স্থশান্তর সঙ্গে
দেখা করতে এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে সারামাঠের প্রান্ত জুড়ে
চিকন সবুজ ডালে অসংখ্য সংখ্যাতীত অবুদ পরার্ধ সরষে ফুলেরা
মুখ তুলে চেয়ে আছে। তাদের গন্ধ খালের পথ ধরে স্থশান্তর কাছে
হেঁটে আসে। চারদিকে তাকায় স্থশান্ত, এই মাঠ পার হয়ে
ছেলেবেলার সেই নীলমণিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যায় না!

চিল উড়ছে। মেছো-চিল।

জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে স্থশান্ত। শিরশির করছে তার শরীর। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা জলেরা উলটে-পালটে স্থশান্তকে পেঁচিয়ে ধরতে চাইছে।

শুকনো বেলে-মাটিতে শুয়ে পড়ে স্থশান্ত। োয়েটার ভেদ করে ঠাণ্ডা উঠছে। কিছু একটা পেতে নিতে পারলে স্থবিধে হত। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিতে গিয়ে একটা কাগজ কিনেছিল। সেটা এখনো পকেটে আছে। কাগজ বের করে পাততে গিয়ে হঠাৎ খুশিতে মুখ ভরে যায়। ছোটবেলায় জলে কাগজের নৌকো ভাসাতে যে-খূশি সেই খুশি
'বুঝি কথা বলে ওঠে। কাগজ ছিঁড়ে নৌকো বানায় স্থশান্ত। জলে
ভাসিয়ে দিল একটা। ভাসিয়ে দিয়ে বসে থাকে স্থশান্ত। কাগজের
নৌকো বাঁশপোতা সাঁকোর তলা দিয়ে ভেসে যায়। তারপর
আরেকটা ভাসায়। পর পর ভাসিয়ে দেয়। জল যেন সময়ের মতো
তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সামনে থেকে দূরে। দূরে থেকে বহুদূরে।
বর্তমান থেকে অতীতে '

ক'টা ভাসাবে স্তশান্ত একটা হু'টো তিনটে চারটে পাঁচটা ছ'টা…!
তার বাইশ-তেইশ বছরের সঙ্গে মিলিয়ে বাইশ-তেইশটা নোকো
ভাসাবে নাকি! তাই ভাসায় ্র্যু অতীতের নিপ্পলক বছরের মতো
নোকোরা নিঃশব্দে মেছো-চিলের ছায়া গায় মেখে সাঁকোর তলায়
রোদ-ছাযার আল্পনা-আঁকা পরিসরটুকু পার হয়ে যায়। পিছনে কিছু
রেখে যায় না। অথচ হৃদয়ের সবটুকু নিয়ে যায়।

বসে থাকে স্থশান্ত। চনচনে রোদ উঠেছে। নরম উত্তাপ কম্বলের মতো সারামাঠে বিছিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে উত্রের শীতল বাতাস হরিণের মতো তার উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। সরষে ফুলের ক্ষেতে দোলা লাগছে। ঘাসের পাতা কাঁপছে।

মধ্যাহ্ন-সূর্যের দিকে তাকিয়ে স্থশান্ত চেঁচাতে থাকে, বাঁচতে চাই—আমি বাঁচতে চাই। তার শরীর কাঁপছিল। হঠাৎ বালির উপর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, বড্ড ভয় করছে আমার—ভয় করছে—

শীতকালে বিকেলের অনেক আগে বিকেল আসে। তখনও রোদে রঙ থাকে। গাছপালা মাঠ বাঁড়িঘর লোকজন সেই রঙ মায় মেখে রূপকথা হয়ে ওঠে। এই রূপকথা গুনগুন করছিল হৈমবতীর মনে। পাশে সত্যপ্রসাদ নিঃশব্দে হাঁটছিল। হঠাৎ হৈমবতী ছুটে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার উপর ঝুকে পড়েন্ মাঠের ভিতর থেকে কেউ হেঁটে আসছে না সতুদা '

সত্যপ্রসাদ বলে, স্থশাস্তই তো দেখছি—

কী রকম ভাবে হাটছে দেখ ! হৈমবতী গলার স্বরে উৎকণ্ঠা ছেলেটার আজকাল কী যে হয়েছে !

কিছু যদি মনে না কর তো বলি, ছেলেটাকে কী করে তুলছ!

কেউ কি আর করে তোলে সতুদা—যা হবার সে নিজেই হয়। কী জানি তোমার ছেলেকে ঠিক বুঝতে পারছি না!

স্থান্ত ইতিমধ্যে কাছাকাছি এসে গেছে। স্পষ্ট দেখা যায় তাকে। ভিজে জামা-কাপড় শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। শীতে কাপতে কাপতে নিচে থেকে উপরে উঠে আসে।

কী হয়েছে তোর খোকা ?

কিছু হয়নি তো মা! **থে**মে যায় স্তশান্ত।

তবে ভিজে কাপড়ে এলি কোথা থেকে ?

পরে বলব তোমাকে। উঃ যা শীত করছে! নিউমোনিয়া হতে পারে ঠাণ্ডা লেগে। জামা-কাপড় ছেড়ে আসি আগে।

তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে!

কী জানি মা, মনে হল অদৃশ্য একটা শক্র আমাকে আক্রমণ করেছে। ফাঁকা মাঠে পালাব কোথায়! শেষে নেমে গিয়ে খালের জলে বসে রইলাম। নিজের মনে হো-হো করে হেসে ওঠে স্থান্ত, হঠাৎ মনে হল কী বোকা আমি! শক্র আবার কে! চারদিকে তাকিয়ে কোথাও শক্রকে দেখতে পেলাম না। সর্যে ফুলগুলো বাতাসে কাঁপছিল। তখন উঠে এলাম। একটু এগিয়ে স্থান্ত থেমে যায়, মা আমার অনস্যা প্রিয়ংবদা ঘরে ফিরেছে তো?

কখন।

স্থান্ত তার মুখ হৈমবতীর কানের কাছে নিয়ে ফিস্ফিস করে,

কেউ ওদের রোফ্ট খেতে চায়নি তো ? আজ আবার শীত পড়েছে—। স্তশাস্ত আর দাঁড়ায় না।

রাবিশ্। অধের্য মন্তব্য করে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় সত্যপ্রসাদ।

অর্দ্ধকার এখন গাছের ছায়ার চেয়ে ঘন।

সত্যপ্রসাদ আর হৈমবতী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কথা বলে না। হুয়তো বলারও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ বাদে হৈমবতী বলে, ঠাণ্ডায় আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সতুদা ?

চল। একটু এগিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তোমার হাতটা দাও হৈম। তারপর নিজেই হাত বাড়িয়ে হৈমবতীর হাত ধরে বলে, কখনো তো কিছু দাও নি। অথচ দেবার কথা ছিল।

रिश्मवर्गी छेन्नत (मय ना। निःभात्म (रुटि हत्न!

বাড়ির কাছে এসে হৈমবতীর হাত ছেড়ে দিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি এগোও আমি আসছি।

হৈমবতী ভিতরে চলে গেল! বাইরে একলা দাঁড়িয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। ভিতরে ঢোকে না। এ বাড়িতে যেন তার অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। নিজেকে ঠিক মতো মেলাতে পারছে না।

গৌরমোহন চারদিকে তুর্গের মতো অতীতের একট। পাঁচিল তুলে বসে আছেন। তার সবটুকু দেখা যায় না। কাছাকাছি গেলে যতটুকু চোখে পড়ে তার চেয়ে অনেকখানি আড়ালে থেকে যায়। বর্তমানকে এড়িয়ে চলেন। সেকালের সেকেন্দ্রারাও আলিগড় মথুরা সোনেঈ আর সাপড়ি-আনারের বাগিচার মধ্যে একলাই ঘুরে বেড়ান।

হৈমবতীরও বর্তমানে অনাসক্তি। বিগতদিনের অলীক সৌরভে মৃগ্ধ হয়ে আছে। ইদানীং দিনরাতের ভিতর দিয়ে সে এক ক্লান্ত প্রাণ টেনে নিয়ে যাচেছ। বাইরে সে কিছুতেই আসতে চায় না। তার আশাও নেই। নৈরাশ্যও নেই। তাৎপর্যহীন অনর্থ এক জীবন নিজের অজ্ঞাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো তার মনের কোথাও আলোকিক এক জগৎ আছে তার মায়া তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হয়ীতো তার বুকের গভীরে চুর্লভ এক স্বগ্ন আছে সকলের নেপথ্যে তাকে লালন করতে গিয়ে হৈমবতীর সব ঐশ্বর্য বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে স্থশান্তকে। তাকে এতটুকু বুঝতে পারে না সত্যপ্রসাদ! অন্তুত ছেলে! পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা মালতিপুরে অথব দাতু আর নিজের ভাবনায় ভূবে-থাকা মায়ের সঙ্গে কি করে বাস করছে কে জানে!

সতু—ও-সতু! নিজের ঘরে বসে ডাকেন গৌরমোহন।

আর ভালো লাগছে না সত্যপ্রসাদের; কাছে গেলেই সেকেন্দ্রারাওয়ের গল্প শোনাতে স্থক করবেন গৌরমোহন। গৌরমোহনের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় সত্যপ্রসাদ। হৈমবতী ঘর গুছিয়ে রেখে গেছে। পরিপাটি এক যত্ন সারা ঘরে পরিচছন্নতায় ঝকমক করছে। টেবিলে পাতা ফুল-তোলা টেবিল-ক্লথের উপর রাখা পুষ্পপাত্রে এজিলিয়া ফুলের গোছায় সেই যত্ন বুঝি রঙীন আছে।

দরজা বন্ধ করে সত্যপ্রসাদ তার বিরাট ফোম-লেদারের স্থটকেশ থেকে একটা বোতল বের করে। সারাদিন ধরে এই নির্জীব বাড়ির একটানা নীরবতা তার স্নায়ুর উপর আঘাত করে চলেছে। এত শব্দহীন স্পর্শহীন বর্ণহীন জীবনের মৃত্র উচ্চারিত মেলামেশা তার ভালো লাগছে না। চলে যাবে সে। কালই চলে যাবে। এই সাদামাঠা জীবন তার একেবারে বরদাস্ত হচ্ছে না।

আলো নিভিয়ে বোতলের মুখ খুলে বসে সত্যপ্রসাদ। জানালা খুলে দেয়। ত্-ছু করে বাতাস আসে। আকাশটা যেন প্লানেটোরিয়ামের ছাদের মতো গাছপালার মাথা ঝুকে পড়েছে।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থেকে নিচে নেমে যায় স্ত্যপ্রসাদ ৷

দরজার কাছেই গৌরমোহনের সঙ্গে দেখা, আরে সতু তোমাকেই. খুঁজছি—

কিছু দরকার আছে কাকা ?

সেই যে তুমি বলেছিলে সেকেন্দ্রারাওয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার—

সে তো যে কোন সময়েই হতে পাঁরে। লট্কা কুয়ার বাড়িটা কেনার পর থেকে খালি পড়ে আছে—সেখানে গিয়েই থাকতে পারেন। খুব ভালো হয় তা'হলে—। গৌরমোহনের গলা গদগদ, খুব ভালো হয় তা'হলে—

একলাই যাবেন নাকি ?

না-না। সবাই যাব। আমি হৈম আর দাতু। আমরা সবাই। বেশ তো কবে যাবেন আগে ঠিক করুন।

সেই ব্যবস্থাই করি তা'হলে। আজ রাত্রে হৈমর সঙ্গে কথা বলব।
ওখানে তার মান্টারির অভাব হবে না। আর হাইডেল ইলেকট্রিসিটিতে
দান্তর ঐকটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সবাই তো আমার জানা-শোনা।
এখন যারা সিনিয়র গ্রেডের অফিসর তাদের অনেকেই আমার কাছে
কাজ শিখেছে। নিজের মনে মাথা নাড়েন গৌরমোহন, ব্যবস্থা
একটা করে ফেলতে পারব। একটা-দুটো দিন নয় জীবনের চল্লিশটা
বছর সেখানে কাটিয়েছি। সেখানকার মানুষেরা আমাকে টানছে।
মাঝখানের এই দিনগুলো র্থা গেল। এখন শেষক'টা দিন যদি
শান্তিতে কাটাতে পারি।

আবেগে রন্ধের চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। তাকিয়ে দেখেন সত্যপ্রসাদ সামনে নেই।

নিজের তাবনায় ডুবে থাকেন গৌরমোহন।

সত্যপ্রসাদ আর হৈমবতী রান্নাঘরে বসে গল্প করছিল। সত্যপ্রসাদ বলে, আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে হৈম। চারদিক খোলামেলা তো—তা' ছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস এসে এই বাড়িটায় ঝাপিয়ে পড়ে।

কাকা আর জায়গা পেলেন না হৈম ? পৃথিবী-ছাড়া এমন এক জায়গায় বাড়ি করেছেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে!

সস্তায় পেলেন তাই। তেমন জায়গায় বাড়ি করতে গেলে অনেক টাকা লাগত সতুদা।

এখান থেকে মনে হয় পৃথিবী একটা নির্জন গ্রহ। তোমরা ছাড়া এখানে বাস করবার কেউ নেই।

হৈমবতী বিষণ্ণ হাসে, আমাদের পক্ষে ভালো হয়েছে সতুদা। লোকের চোখের আড়ালে আছি বলে শান্তিভে আছি। তুঃখ তেমন আর বুঝি না।

জোরে মাথা ঝাকিয়ে সভ্যপ্রসাদ উত্তর দেয়, এই নির্জনতা আমি আর সন্থ করতে পারছি না!

তুমি তো চলে যাবে সতুদা। আমাদের জন্মে দুঃখ করে লাভ কি! এইখানেই চিরকাল আমাদের থাকতে হবে। মরতেও হবে। কাকা বলছিলেন, ভোমাদের সকলকে নিয়ে সেকেন্দ্রারাও যেতে চান।

আমি যাব না। জীবনের অনেকদিন তো কেটে গেল। আশা করবার কিছু আর নেই।

সত্যপ্রসাদ উঠে দরজার বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার মোডায় এসে বসে, আজ ভোমার মেনু কি হৈম ?

জুরকারি, ডাল, আচার আর পুডিং—

মাংস খাওনা কেন শীতে ?

কলকাতার মতো এখানে তো মাংসের দোকান নেই সতুদ!। কেউ হাঁসু-মুরগি বেচতে এলে রাখি।

**माः (अब (बाल बाँ । बाकि ?** 

বোষ্ট করি। বাবা বোষ্ট ভালবাসেন।

রোফ্ট খাবার মতোই ঠাণ্ডা বটে। অনর্গল সিগারেটের ধোঁমা ছাড়ে সত্যপ্রসাদ, তা' রোফ্টের মাংস তো তোমাদের বাড়িতেই আছে।

হেসে ওঠে হৈমবতী, বদরি না বুলবুলির ?
না-না। রাজহাঁস চু'টো রয়েছে তো—টারকির বদলে ভালোই

হবে।

অনস্যা-প্রিয়ংবদার কথা বলছ ? চমকে ওঠে হৈমবতী।
তা'হলে তাই হবে। বল তো ধরে এনে তৈরি করে দি—
হৈমবতী বিহ্বল হয়ে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।
হঠাৎ অন্ধকারকে ধান-খান করে কার তীত্র তীক্ষ আর্তনাদ
প্রঠে. না-না-না-না-—

হৈমবতী ভয় পেয়ে ফিসফিস করে, কে—ও কে ? সত্যপ্রসাদ ছুটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ায়, কে ? গৌরমোহনও এসে দাঁড়ান, কি হয়েছে হৈম ?

স্থান্ত বাইরের একগলা অন্ধকার গায় মেখে মাথা ঝাকাতে-ঝাকাতে উপরে উঠে গেল, না—না—না—

গৌরমোহনের শীত-কাতুরে বাড়িটা ভয়ে ধরথর করে কাপে। তিনজন তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশান্তর পায়ের শব্দ যখন উপরে উঠে গেল তখন সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার হৈম ?

বুঝতে পারছি না সতুদা।

গৌরমোহন বলেন, তুই একবার দেখে আয় তো মা হৈম—

ভাই যাচ্ছি। শিথিল কণ্ঠে উত্তর দিয়ে হৈমবতী আঁচল কাঁথে কেলে উপরে উঠে যায়।

গৌরমোহন ঘরে ফিরে গেলেন। সত্যপ্রসাদ বারান্দায় একল। দাঁড়িয়ে থাকে।

হৈমবতী আর নামে না। আবছা আলোকিত সিঁড়িটা অঞ্চগরের

মতো গা এলিয়ে পড়ে আছে। সেই সিঁড়ির সামনে বোবা হয়ে লাঁড়িয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। তার নিব্দেরও উপরে উঠতে ভয় করছিল।

গৌরমোহন সান্যালের যে-বাড়িটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল—স্নায়ু অন্থির হয়ে উঠেছিল সে বাড়ির উত্তেজনা এখন শান্ত হয়ে গেছে।

কনকনে শীতটা আবার বোঝা যাচ্ছে। শরীরে দাঁত বসাতে চাইছে। অনেক পরে হৈমবতী নিচে নামে।

কী বাাপার হৈম ? হৈমবতী উত্তর দেবার আগে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে।

সোঁট উলটে উত্তর দেয় হৈমবতী, কি জানি !

জিজ্ঞাসা করলে না ?

দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অত করে ডাকলাম একবারও সাড়া দিল না।

তোমার ছেলেটার রকম-সকম কেমন মিপ্তিরিয়াস্!

ওর স্বভাবই ওই রকম সতুদা।

বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছ ছেলেকে হৈম।

কি যে করি ওকে নিয়ে বুঝতে পারছি না! এমন অবুঝ—

সত্যপ্রসাদ গুম হয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

আবার বাইরে যাচ্ছ কেন সতুদা! হৈমবতীর গলায় ব্যাকুলত। অনুভব করা যায়, ক'দিনের জন্মে এসে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে শেষে। চা করে দি?

সত্যপ্রসাদের সাড়া পাওয়া গেল না! তার শ্রারটা বাইরের ্ খোলা অন্ধকারে ডুবে গেছে।

রানাযরের দিকে ফিরে যায় হৈমবতী।

উন্মনের আঁচ বয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতীর মনে হয় গনগনে উন্মনের মুখটা যেন রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে। গৌরমোহন দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তোর বান্না হয়ে গেছে হৈম? এই হয়ে এল বাবা।

শুতে যাবার আগে আমার ঘরে একবার আসিস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

কি কথা বাবা! অবাক হয় হৈমবতী।

ভাবছি, এখানকার পাট চুকিয়ে আবার সেকেন্দ্রারাও ফিরব। তুই কি বলিস:

আমি কি বলব !

বাঃ, তোদের জন্মেই তো যাওরা--আমি আর ক'দিন! গৌরমোহন নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাকে একটু উত্তেজিত মনে হর।

গৌরমোহনের পথের দিকে তাকিয়ে নিঃখাস ফেলে হৈমবতী।

রাত্রে খরে গিয়ে ঘুমুতে পারে না হৈমবতী। শেষে স্থশান্তর সোয়েটার নিয়ে বসে! বসেও কি শান্তি আছে! বারবার উন্মনা হয়ে যায়। কি হয়েছে স্থশান্তর—এমন অস্বন্তি বোধ করছে কেন! ছেলেটা ক্রমশ কেমন যেন হয়ে যাচছে।

হৈমবতীর একটি মাত্র আশা ছেলেকে বড় করবে। সে সাধ আর মিটল না। স্থশান্তর প্রকৃতি অস্বাভাবিক হয়ে যাছে। হৈমবতীর বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে—পাগল হয়ে যাবে না তো!

স্বপতির কথা মনে হল। সে থাকলে এ ভাবনার যন্ত্রণা তাকে একলা বইতে হত না। আজ আর ভাবতে গিয়ে স্থরপতির মুখ স্পান্ট হয় না। একেবারে ধুসর হয়ে গেছে। ক'টা আর দিন। মাত্র সেই কয়েকটা দিনের শ্বৃতি কি সারাজীবন বেঁচে থাকে! প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিমূহূর্তে তা' মলিন থেকে মলিনতর হয়ে গেছে!

হ্রস্ব স্মৃতি-পরিসরের সেই যাত্র্যরের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। হৈমবতীর মনের ইচ্ছে কখনো সেই দরজা খোলে না! জীবনের এক পর্বে ষা সভ্য ছিল পর্বাস্তরে তাই কুহকীর ছলনা। হৈমবভীর বুকের ভিতর থেকে অনায়াস দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

প্সই ভন্নম্বর দিনের পর স্থরপতির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। চোধ তুলে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী!

কয়েকদিন ধরে রাঙা-মা কি রকম পালটে যাচ্ছিলেন। পানে টুকটুকে হয়ে ধাকত তার ঠোঁট। অত পান খেতেন রাঙা-মা কিস্তু দাঁতে তার একটুও দাগ ধরেনি। মূক্তোর মতো ঝকঝক করত। সারা শরীরে কোখাও গওনা ছিল না। হাতে তুধ-রঙের এক জোড়া শাঁখা আর গলার কড়ির মালা। চুলে যেদিন তেল দিতেন পাহাড়ের গায় থাক-কাটা শস্ত খেতের মতো উপর খেকে নিচে নেমে যেত সেই চুলের বাহার। হাসলে গালে টোল পড়ত। তবু বোঝা যৈত ভাঁটা লেগে গেছে।

হৈমবতী কতদিন ভেবেছে, জড়োয়ায় সাজালে এই চেহারা কীহত!

ক্রমশ বুবি স্কন্থ্য হয়ে উঠছিলেন রাঙা-মা। ছাদে উঠে সেই অস্বাভাবিকভাবে ঘোরাকেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছিল। একদিন সহজ হয়ে দরজায় দাঁড়ালেন রাঙা-মা, ছেলেপুলে না হলে সংসারে স্কেখ নেই বৌমা।

লজ্জায় মাথা নিচু করল হৈমবতী।

সত্যি বৌমা ওর জন্মেই তো সংসার পাতা! ওরা এলে তবেই সংসার ভরে ওঠে!

রাঙা-মায়ের মুখের দিকে চুরি করে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিল হৈমবতী।

সেইদিন রাত্রে স্থরপতির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হৈমবতী বলল, তুমি অফিসে গেলে সারা দিন বড্ড একলা লাগে।

তা' বটে—কিন্তু কি করবে বল!

বাড়িতে একটা মানুষ-জন নেই। এত খারাপ লাশে--

একটু ভেবে স্থরপতি বলে, আচ্ছা হেনাকে এনে রাখলে কেমন হয় ?

ও থাকলে তো ভালোই হত। মা-বাবা কি ছাড়বে—কোলের মেয়ে।

তা' হলে ?

অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হৈমবতী বলে, ভগবান তোঁ আমাদের ছেলেপুলে দিতে পারেন।

ছোটছেলের মতো হেসে উঠেছিল স্থরপতি, ধ্যেৎ—এক্ষুনি কি । হৈমবতী কোন উত্তর দেয় নি। শুধু গভীর ঘূমের মধ্যে স্থরপতিকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে।

কিছুদিন ধরে রান্তিরে আর রাঙা-মার কান্না শোনা যেত না।
কাকাবাবুর চিৎকারও শোনা যৈত কদাচিৎ। রাঙা-মা সম্পর্কে
হৈমবতীর মনে যে সব আশক্ষা ছিল তা' আর রইল না। রাঙা-মার
উপরে আসাও কমে গেছিল। কয়েকদিন ধরে হাও বন্ধ। উপর
থেকে নিচের নিতল অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে হৈমবতী দেখেছে
একতলার কোন সাড নেই। এক-একবার মনে হয়েছে রাঙা-মা
চলেই গেলেন নাকি! অনেকদিন থেকেই তো যাব-যাব করছেন।
হয়তো তাই চলে গেছেন। থোঁজ নেবার উপায় নেই অথচ থোঁজ
নিতে ইচ্ছে করে।

রাঙা-মা এলে তবু এইসব একঘেয়ে একটানা দিনগুলোর রঙ পালটায়।

বৃষ্টির দিন যেন কিছুতে কাটত না। জানালা খুলে মেঘের দিকে
চেয়ে বসে থাকত হৈমবতী কখন স্থরপতি আসে। আকাশ জুড়ে
মেঘের সমারোহ। সেকেন্দ্রারাওয়ের আকাশে এমন সমারোহ
কখনো দেখেনি। মেঘের ছায়া সারা সহরের মুখে। মনে। নিমীলিত
একটা স্থখের আভাস পুবের হাওয়া হয়ে বয়ে যায়। একালের ঘরবাড়িগুলো এক লহমায় জলীক একটা স্বপ্রলোকে নিধর হয়ে দাড়ায়।

শশুর নেই। শাশুড়ি নেই। একটা ননদ কি দেওরও থাকছে নেই! হাতের কাজ কখন শেষ হয়ে যেত। বিকেলের রানা—তাও করে রাখত। তারপর সদ্ধে পর্যন্ত অবকাশ। আকাশের মতো তার সীমা নেই। বাধা নেই। নিষেধ নেই। কারো খবরদারিও নেই এতটুকু। নিজের ইচ্ছের সমুদ্রে ঘুরে-ঘুরে শেষে হাঁপিয়ে উঠেছে হৈমবতী। এরই মাঝখানে রাঙা-মা এসে তাকে মুক্তি দিত।

একদিন স্থরপতি অফিস থেকে ফিরে দেখে রাঙা-মা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন বেলির ডালে একটাও ফুল নেই। জুঁইও কখন বাতাসে ঝরে গেছে! জানালা দিয়ে স্থরপতি রাঙা-মার প্রতিটা পা-ফেলা নজরে রাখছে। স্থরপতিকে দেখলেই বোঝা যায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, জানালা বন্ধ করে দেব ?

না। ভারি শোনায় স্থরপতির গলা, অফিস থেকে এসে যে একটু শান্তিতে থাকব তারও উপায় নেই।

রাগ ক'রো না। অনুনয় করে হৈমবতী, এই খেটেখুটে এলে। শাস্ত হয়ে বোস।

কিছু করবার উপায় নেই! নইলে ছু'টোকেই তাড়াতাম। চুপ্-চুপ। স্বরপতিকে শান্ত করে হৈমবতী।

কে জানতো জাঠিমশাই আর ঠাকুমা গ্র'জনে একসঙ্গে চলে যাবেন! একটা উইল করে রেখে গেলে এ সব সহ্য করতে হত না। কপাল—। দাঁতে দাঁত চেপে গজরাতে থাকে স্থরপতি, কোনখান থেকে কাকে ধরে এনেছে—আমাদের মুখ দেখানোর উপায় নেই। ঠাকুমা সারাজীবন কেঁদে গেলেন। এখন আমাকে সেই অনাচার সহ্য করতে হচ্ছে!

কী বলছ তুমি! স্থরপতিকে থামাতে চেয়েছিল হৈমবতী, রাঙা-মা শুনতে পাবেন। অত আমি ভয় পাই না। আমাদের সংসার জালিয়েছে ওরা— এখন আমাকে জালাচ্ছে।

রাঙা-মা কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ. খেয়াল করে নি। হৈমবতী মুখ ফিরিয়ে দেখে রাঙা-মা দরজার কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। সিঁড়ির রেলিং ধরে দম দেওয়া পুতুলের মতো রাঙা-মা নেমে গেলেন। কী ক্লান্তি আর নিরুপায় শৈথিল্য তার নামার।

একদিন রাঙা-মা জিজ্ঞাসা রুরলেন, কিছু বুঝতে পারছ বৌমা ? হৈমবতী দুঃশ করে বলেছিল, আমার বোধহয় কিছু হবে না। সে কি।

তাই তো মনে হচ্ছে।

বাঁজা মেয়ে-মানুষের মতো চেহারা তো তোমার নয়!

কী জানি রাঙা-মা। আমার বড়ড ভয় করে। একলা আর সময় কাটতে চায় না!

রাঙা-মা বলেছিলেন, আর ক'দিন দেখ বৌমা। তারপর না- । ব্যবস্থা করা যাবে।

কীসের ব্যবস্থা ?

উত্তর দিতে গিয়ে হেসেছিলেন রাঙা-মা, কিছু বুঝতে পারছ না ?
কে বোঝাবে! যাদের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দেয় তেমন কেউ ঙো

সংসারে ছিল না । এখন হৈমবতী বোঝে। শরীরটা হঠাৎ কি রকম
খারাপ হয়ে যেত। সারা শরীরে ব্যথা। হঠাৎ-হঠাৎ বমি আসত।
বমি হত না। বুকের ভিতরটা ফাকা মনে হ'ত। কী যে হ'ত বুঝতে

স্থরপতি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাকে আজকাল শুকনো দেখার কেন ?

कौ जानि !

পারত না হৈমবতী।

নিজের সম্পর্কে হৈমবতীর কোন ধারণাই ছিল না। যদি থাকত ভা'হলে জীবনের এমন একটা গভীর অনর্থ এড়াতে হয়তো পারত। পুজো তখন পার হয়ে গেছে।

কালিপুজোর কাছাকাছি রাঙা-মা একদিন বললেন, বৌমা সেই যে তুমি বলেছিলে যাবে নাকি একদিন ওযুধ আনতে ?

কী ওয়ুখ—খেতে হবে নাকি ?

মাত্রলি করে পরতে হবে।

সে পারব না। ও দেখে ফেললে রাগারাগি করবে।

তা'হলে ?

খাবার ওয়ুধ পাওয়া ষায় না ?

ষায় বোধহয়। জিজ্ঞেস করে পরে তোমাকে বলব্।

সেই ভাল রাঙা-মা।

কালিপুজোর দিন সন্ধের আগে স্থরপতি তাদের ক্লাবৈ থিয়েটার করতে চলে গেল। যাবার জন্মে অনেক সাধাসাধি করেছিল কৈমবতীকে। ইচ্ছেও ছিল—শরীর ধারাপ বলে যেতে চায় নি হৈমবতী।

হু'বার চা খেয়ে গলাটা ঠিক করে নিল স্থরপন্তি। ভারপর বেরিয়ে যাবার আগে বলল, ছাদের দরজাটা দিয়ে দাও।

ভাড়াতাড়ি চলে এস।

তাই আসব! যেতে গিয়েও থেমে যায় স্থরপতি।

হৈমবতী ছাদের দরজা বন্ধ করে নি। হয়তো ভুলে গেছিল। সহর দীপাবিতা। উৎসবের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ছাদে দাঁডিয়ে তাই দেখছিল হৈমবতী।

বৌমা। হঠাৎ রাঙা-মার গ্লা শোনা গেল।

চমকে উঠে পিছনে তাকায় হৈমবতী।

উপরে উঠে রাঙা-মা বলেন, একলা ছাদে দাঁভিরে আছ যে ?

ও তো বাড়িতে নেই ; ভাই কি আর করি দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ান দেশছি।

আজ যাবে নাকি ? কোথায় ? সেই ষে ওষুধের কথা বলেছিলাম—
এখন ? ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়ে ধরে হৈমবতী।
স্থরপতি বাড়ি নেই! ত'ছোড়া দিনটাও শুভ—
আজ যাব না রাঙা-মা। মাথা নাড়ে হৈমবতী।

দেরি, হবে বলে ভয় পাচছ ? সে আমি বলে রেখেছি। বেশি দেরি হবে না—

রাঙা-মা—। ুসঙ্কোচ ছিল দিধা ছিল হৈমবতীর গলায়!

মিথ্যে ভয় পাচ্ছ বোমা! আমি তো'সঙ্গে থাকব! ভোমার য়বের দরজায় পৌছে দিয়ে যাব। তা'হলে হবে তো ?

বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল হৈমবতীকে। রাঙা-মা যে ছাড়েন না। সেই বয়েসে ভালো-মন্দ কি আর এমন করে বুঝত!

ভালো একটা শাড়ি পড়ে এস। লাল পাড় হলে ভালো হয়। বেনারসি আছে একটা গোলাপি রঙের—হবে ? হবে না কেন! ভালোই হবে। হৈমবতী বলল, তা'হলে একটু দাঁড়ান রাঙা-মা। শুধু শাড়িটা পড়ে এস।

বেশি দেরি করে নি হৈমবতী। শাড়ি পরে কপালে একটা সিঁতুরের ফোঁটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

এস বৌমা। রাঙা-মা হাত বাড়িয়ে হৈমবতীর হাত ধরেছিলেন।
দরজায় তালা দিয়ে আসি রাঙা-মা।

নিচে নামতে-নামতে রাঙা-মা নিজেই হাত দিয়ে হৈমবতীর ঘোমটা টেনে দিয়েছিলেন। আবছা আলোয় সিঁড়ির পথটা পার হতেই রাঙা-মা একতলার ভিতরের দিকে টেনে নিলেন। হৈমবতী কিছু বলবার আগে পুজোর ঘরে নিয়ে একটা পিঁড়ির উপর বসিয়ে বললেন, এই যে বইল—

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে বিহ্বল হৈমবতী कি করবে বুঝে উঠতে পারে না। বিহবলতা কেটে যেতে হৈমবতী দেখে প্রদীপের আলোর সামনে ভরংকর এক কালীমূর্তি। পাশে বসে কাকা পুজোর উপাচার গোছাচ্ছেন। রাঙা-মার গলা শুনে তীত্র চোখে হৈমবতীর বেনারসী-মোড়া মূর্তির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাঙা-মার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কতক্ষণ বসেছিল হৈমবতী মনে নেই। শেষে অধৈৰ্য হয়ে ষেমনি পিঁড়ি থেকে উঠতে গেছে অমনি হাত চেপ্নে ধরে কাক। তীক্ষকণ্ঠে বললেন, কোথায় যাচছ ?

জোর দিয়ে হাত ছাড়াতে চেয়েছিল হৈমবতী। পারে নি। কাকা হঠাৎ মুখের ঘোমটা তুলে বিমৃঢ় প্রশ্ন করেছিলেন, কে— কে তুমি ?

কাকা—। আকুল আর্তনাদ ছাড়া হৈমবতীর গলা থেকে আর কিছু বের হয় নি।

স্থরপতির বৌ! এইটুকু বলে কাকাবাবু থেমে গেলেন, বৌমা! তারপরই হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, ছি-ছি, ছি-ছি, বৌমা তুমি যাও—

কোনরকমে ছিটকে বেরিয়ে এল হৈমবতী। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে।

কাকাবাবু তখন বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, রাঙা-বৌ রাঙা-বৌ—

সেই প্রথম রাঙা-মাকে রাঙা-বৌ বলে ডাকতে শুনল হৈমবতী।
কোপায় গেল সেই রাক্ষসী ? সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন কাকা,
কোপায় গেল সেই রাক্ষসী! গলা টিপে খুন , রব আজ। উঃ,
আমার সর্ববনাশের ফন্দি এঁটেছে রাক্ষসী! রাঙা-বৌ, কি রকম
করাভচেরা ফ্যাসফেদে হয়ে উঠেছিল তার গলার স্বর।

তুরুতুরু বুকে উপরে উঠে যায় হৈমবতী। দোতলার সিঁড়ি থেকে তিনতলায় ওঠবার পথে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল স্বরূপতি। কে! ফিসফিস করে হৈমবতী। প্রথমটা বুঝতে পারে নি।
কোপায় গেছিলে তুমি ? স্থরপতির গলা কি রকম ভার।
কাকাবাবুর ঘরে—চল উপরে গিয়ে বলছি—উঃ যা ভয় করছে!
না, ঘরে আর ভোমাকে যেতে হবে না। নিচে যাও—ভারপর
যেখানে খুশি—

কি বলছ তুমি!

যাও—যাও। সুরপতির গলায় আগুন ছিল, দেরি ক'র না।
এ বাড়ি আমি পুড়িয়ে দিয়ে যাব। অনেক পাপ এখানে জমেছে।
সারাজীবন যে পাপকে ভয় করেছি সেই পাপ আমার ঘরে।

ওগো শোন—। আকুল আবেদন করেছিল হৈমবতী!

হঠাৎ বুঁঝি বুনো পশুর মতো ভয়ন্ধর হয়ে উঠেছিল স্থরপতি। হৈমবতীর হাত ধরে টানতে-টানতে পথে বের করে দিল, যাও—যাও যাও। পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে স্থরপতি। হৈমবতীর মুখের উপর সদর দরজা আছড়ে পড়ল।

অন্ধকারে দরজার গায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে হৈমবতী! স্বভন্ধ একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চোখ দু'টো বার-বার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছিল।

বাড়ির ভিতর কি হচ্ছিল কে জানে! ভাঙা-চোরার শব্দ আর চিৎকার-চেচাঁমেচি কানে আসছিল।

হঠাৎ সামান্য একটা আগুনের শিখা ফণা তোলে অন্ধকারে। পর মূহর্তে আরো অসংখ্য আগুনের উকিঝুকি সারা বাড়ির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। একতলার জানালা-দরজা বেয়ে জড়াজড়ি করছিল তারা। ইতিমধ্যে পাড়ার মান্মষেরা জেগে উঠেছে। একটা ত্রাসের হৈ-চৈ সারা পাড়া ছেয়ে ফেলে। সেখানে আর দাঁড়াভে সাহস হয় নি। অশান্ত কান্ধা বুকে চেপে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল হৈমবতী।

সব শুনে গৌরমোহন থোঁজ নিতে গেছিলেন। অনেককণ আধ-

পোড়া বাড়িটার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গৌরমোহন; শেষে প্রতিবেশিদের কাছ থেকে থোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, স্বরপতির কাকাকে আগুনে-পোড়া অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। জ্ঞান ফেরেনি। সেখানেই মারা গেছেন। স্ল্রপতির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

হৈমবতী বুঝতে পেরেছিল. রাঙা-মা অনেক আগেই সরে গেছিলেন। কি দারুণ এক প্রতিহিংসার আগুন বুকের তলায় পুষে বেখেছিলেন তিনি! আর সেই আগুনে হৈমবতীর স্তথ চিরকালের মতো জালিরে-পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়ে গেছেন।

এখনো হৈমবতী মনে-মনে ভাবে, যেই তোমার ক্ষতি করে থাকুক রাঙ-মা হৈম তোমার কি ক্ষতি করেছিল। তাকে তুমি হাত ধরে কোন সর্বনাশের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলে। আজ যদি ফিরে আসতে আর হৈমর সঙ্গে দেখা হত—দেখতে, তার বুকের মধ্যে কান্নার এক নদী বয়ে যাচ্ছে। এপার ওপার তার ভরা। তাকে দেখে তুমিও চোখের জল রাখতে পারতে না বোধকরি!

কিন্তু স্থবপতি—! সে কেন চিরকালের মতে। হারিয়ে গেল। ক্ষণকালের নির্কিতা কি চিরকালের জের টেনে যাবে! কুৎসিৎ এক সন্দেহের বিষে নীল হয়ে স্থরপতি একবারও ভেবে দেখল না কি সে করছে! হয়তো পুলিশের ভয়ে হয়তো নিজের ভয়ে আজীবন আত্মগোপন করে রইল। একবার যদি দেখা হত হৈমবতী শুধু বলত, ওগো তুমি যা ভেবেছিলে তানর!

হাই ভোলে হৈমবতী। ঘুমে চোখ ভেঙে আগছে। ঘুমের আর দোষ কি! সারাদিন যা খাটুনি যায়! হাত বাড়িয়ে আলো নেভাতে গিয়ে চোখে পড়ে জানালার সামনে সত্যপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে। হৈমবতীর মনে হল চোখের ভুল।

কী ব্যাপার সতুদা ?

ঘুম আসছিল না। বাইরে বেরিয়ে দেখি তোমার ঘরে আলো ফলছে! এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ ?

না, এই খোকার সোয়েটার শেষ করছিলাম ! শীত এসে গেছে। ওর নিজের তো খেয়াল নেই। আমাকেই ওর কথা ভাবতে হয়।

पत्रकाठी थूनात नाकि ?

দরজা তো খোলাই আছে।

দরজা দাও না রাতে ?

ना।

দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে সত্যপ্রসাদ।

ঘুমোবে না সতুদা ?

ঘুম আসছে না। হৈমবতীর বিছানায় বসে সত্যপ্রসাদ। তারপর সিগারেট ধরায়।

আমাকে তো রোজ ভোরেই উঠতে হয়!

তা বটে। নিবিড় চোখে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, ইচ্ছে করে চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকি—

তোমার চাকরি ? হৈমবতী ঠাট্টা করে। ছেড়ে দিতে পারি! উত্তর দেয় সত্যপ্রসাদ। সত্যি!

সত্যি হৈম, তোমার জন্মেই তো সারাজীবন দেশে-দেশে ঘুরে মরছি। এখনও যদি তোমার কাছে বসবার ঠাই পেতাম!

তা' তোমার বয়েসেও অনেকে বিয়ে করে সভুদা—

আমিও হয়তো করতাম। করিনি, তোমাকে ভুলতে পারি না বলে। ছোটবেলায় আমরা সবাই মিলে একটা ছবি তুলেছিলাম তোমার মনে আছে হৈম? সেইটেই আমার জীবনে তোমার এক-মাত্র স্মৃতি।. মাঝে-মাঝে বের করে সেই-তোমাকে দেখি। অনেক চেন্টা করেছি। তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি। জানি না এ অভিশাপ কি না! হৈমবতী একটু চুপ করে থেকে বলে, ভোমার ভালোবাসাকে এড়িয়ে যাবার ছ:খ এখনো আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তুমি ভো জ্যানো সতুদা আমার কোন দোষ ছিল না। সেই বয়েসের লজ্জা আমাকে বোবা করে দিয়েছিল।

সত্যপ্রসাদ ফিসফিস করে, যদি তোমার দেখা না-পেতাম তা'হলে হয়তো চিরকাল একটা নিস্তেজ বেদনা বয়ে বেড়াতাম। তোমাকে দেখে সেই পুরোন আগুন জ্বলে উঠেছে। মনে হচ্ছে তোমাকে আমার চাই। এই সংসার থেকে তোমাকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

হৈমবতীর মুখে একটা বেদনার আভাষ ফুটে ওঠে, এ বয়েসে কি পাগলামি মানায় সতুদা ?

কি জানি হৈম তোমাকে দেখলে এখনো সেই আগেকার মতো মনে হয়। নিজেকে সামলাতে পারি না।

রাত অনেক হল। .শুয়ে পড় গিয়ে সতুদা।

ঘরে যাব ?

ষাবে বৈকি। ছেলে রয়েছে। বাবা রয়েছেন। তাদের চোখে শড়লে তারা কি ভাববেন বল তো ?

তুমি আমার সঙ্গে চল হৈম।

কোথায় সতুদা ?

ষেখানে গিয়ে সংসার পাতা যায়।

বড় লোভ হয় সতুদা। হৈমবতীর গলা ছলছল করে বাজে, আবার ভয়ও করে।

ভন্ন! ভন্ন আবার কিসের ? কাকে ভন্ন পাচ্ছ শুনি ? নিজেকে।

কেন ?

কি জানি। বুকের ভিতর সব সময় এমন একটা ভয় বাসা বেঁখে আছে—একটু থেমে হৈমবতী বলে, একলা আছ ভালো আছ। আমাকে নিয়ে কী আবার মুস্ফিলে পড়বে! হৈমবতীর আরেকটু কাছে সরে গিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি কথা দাও হৈম—কাল আমি চলে যাব—

এখুনি তো বলতে পারছি না সতুদা। পরে না হয় একদিন— সত্যপ্রসাদ হৈমবতীর ডান হাত ত্ব'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, তুমি বল—

বা:-বে একটু ভাবতে দেবে তো! এমন আশ্রয় ছেড়ে যাব আর একবার ভেবে দেখব না।

তুমি আশা দিচ্ছ रৈম ?

আশাও দিচ্ছিনা নিরাশ ও করছিনা; কিন্তু আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি সতুদা ভোমাকে কি আর দিতে পারব বল! বুকের ভেতর তো•কিছু আর নেই। সব শুকিয়ে গেছে।

তুমি আমার সামনে থাকবে এর বেশি কিছু আর চাই না। কাজের শেষে কিরে এসে দেখতে চাই তুমি আমার জন্মে বসে আছ! ভোমার কোলে একটু মাথা রেখে শোব। আর—

সতুদা অনেক বাত হয়ে গেল।

তুমি তা' হলে কথা দিচ্ছ আমার সঙ্গে যাবে ?

বললাম তো, এখুনি বলতে পারছি না! ভেবে দেখি।

এখনো ভাববে। সত্যপ্রসাদের গলার স্বর ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

হৈমবভী অবাক হয়ে সভ্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকায়।

বছরের পর বছর তুমি একটা মরা জীবনের ছবি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছ। কেন জানি না এখনো সেই নিরুদ্দিষ্ট ছায়ার দিকে মুখ করে বসে আছ ষদি ফিরে আসে। একটু থেমে থমথমে গলায় সত্য-প্রসাদ বলে ষায়, তোমার উপর আমারও একটা দাবী আছে। আর সে দাবী কারো চেয়ে কম নয়। সেই অধিকারেই তোমাকে নিয়ে যাব।

কোথায় নিয়ে বাবে সভুদা ? হৈমবভী যেন অবাক হয়।

তুমি যেখানে যেতে চাইবে। আমার আর কোধাও যাবার ইচ্ছে নেই।

হৈম তোমার যে ইচ্ছেটাকে আজ আর অনুভব কর না তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

লোভ দেখিও না সতুদা। এখনো ষেটুকু আছে সেটুকুও চলে যাবে ?

তা' হলে ? থেমে যায় সত্যপ্রসাদ।

কখন দরজা বাভাসে খুলে গেছে। হৈমবভীর মনে হল দরজার সামনে খেকে কে যেন সরে গেল।

কে—কে ওখানে ? দরজার কাছে ছুটে যায় হৈমবতী। বাইরের অন্ধকার কোন সাড়া দিল না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হৈমবতী বলে, এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় সতুদা। রাত কম হল না।

তুমি কথা দিচ্ছ হৈম ?

হৈমবতী উত্তর দেয় না।

তুমি কথা দিচ্ছ হৈম ?

এবারও সাড়া দেয় ন! হৈমবতী।

তা' হলে কী ভাবৰ ?

যা ভোমার ইচ্ছে। হৈমবতীর ঠোঁটের কোণে হয়তো কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল।

বেশ। সত্যপ্রসাদ হৈমবতীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিরে থাকে তারপর বেরিয়ে যায়।

দরজা বন্ধ করে হৈমবতী টেবিলে রাশা ঠাংগ জলের গেলাস এক চুমুকে নিঃশেষ করে। তারপর স্থইচ্ অফ্ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বুকের ওঠা-নামা হঠাৎ বুঝি বেড়ে গেছে।

পরদিন সকালে বুম ভাঙতে দেরি হল হৈমবতীর!

শীতের নিস্তেজ রোদে শিশির-ভেজা গাছপালা টিয়াপাখির ভানার মতো সবুজ্।

হৈমব তী নিচে নেমে দেখে সত্যপ্রসাদ পায়চারি করছে, তোমাকে না-বলে যেতে পারছি না হৈম—

षाष्ट्रे हत्न यात नाकि ?

এথ্নি চলে যাব। কাকার সঙ্গে আর দেখা করলাম না। তাকে ব'লো, তিনি যদি সেকেন্দ্রারাও গিয়ে থাকতে চান ব্যবস্থা করে দেব। ৰাড়িটা খালি পড়ে আছে—

हा शारव ना जजूना ?

থাক। স্থাট্কেশ তুলে নিয়ে চলে গেল সত্যপ্রসাদ।

দৌশনটা কুয়াসায় ডুবে আছে। সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, খোকা অ-খোকা—আড়চোখে একবার গৌরমোহনের ঘরের দিকে চেয়ে দেখে। তখনও তিনি ওঠেন নি। তারপর কি মনে করে গেটের দিকে এগিয়ে যায় হৈমবতী।

ফেশনের চেহারা কুয়াসায় আবছা হয়ে গেছে। স্কেচের মতে। হিজিবিজি আঁকা যেন। অস্পান্ট। তবু সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে খাকে হৈমবতী!

হঠাৎ ইলেক্ট্রিক্ ট্রেনের নিঃশব্দ শরীরটা কুয়াসার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। একটু থেমে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কাঁচে-ঢাকা কম্পার্টমেন্টের জানালাগুলো বিদ্যুতের মতো জেগে উঠে আবার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গেল।

দেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ নিঃশাস কেলে হৈমবতী ফিরে আসে আবার। বাড়ির বারান্দায় গৌরমোহনের দীর্ঘছায়াকে জিজ্ঞাসা করে, ৰাবা উঠেছ ?

উঠে ভোদের কাউকে দেখছি না। ভাবছি, গেল কোথায় সব। কেন, খোকা নেই ?

কি জানি তারও সাড়া পাচ্ছি না।

সতুদা চলে গেল বাবা। হঠাং!

সকালে উঠে দেখি স্থাট্কেশ বারান্দায় নামিয়ে পায়চারি করছে। বললাম, এখানে দাঁড়িয়ে যে ?

সভুদা বলল, আমি চলে যাচ্ছি হৈম! কাকাকে ব'লো তিনি যদি সেকেন্দ্রারাও যান তো আমাকে জানালে ব্যবস্থা করে দেব।

নিজের মনে মাথা নাড়েন গৌরমোহন, আমাদের ব্যবহারে তুঃখ পেয়ে চলে গেল কি না কে জানে! সারাটা জীবন বেচারার তুঃখে-তুঃখে গেল। জন্মে মায়ের ভালোবাসাও একটু পেল না। হৈমবতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, স্থশান্ত কিছু বলে নি তো ?

তা বলবে কেন বাবা! সতুদা নিজের দরকারেই চলে গেল। আর আসবে না ?

আসবে না কেন! সময় পেলেই আসবে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হৈমবতী বলে, তোমার চা নিয়ে আসি বাবা ?

একটু বাদে চা এনে হৈমবতী বলে, কাল রাত্রে ঘুমোও নি বাবা ?

অশুমনক্ষ হয়ে উত্তর দিলেন গৌরমোহন, না রে তেমন ঘুম হয়নি। হৈমবতী গৌরমোহনের পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, খুব ঠাণ্ডা লাগছিল ?

ঠাণ্ডা নয়। মাঝ রাত্তিরে স্বগ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কি স্বপ্ন বাবা ?

একটু ভারি গলায় গৌরমোহন বলে, তোর মাকে কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম।

অবাক হয়ে হৈমবতী বলে, মাকে ?

হাা, তোর মাকে। স্নান করে খোলা চুলে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। পায়ের শব্দে মাথা তুলে দেখি তোর মা। মুখে তেমনি হাসি। যদি একবার দেখতিস হৈম! তন্ময় হয়ে গেছেন গৌরমোহন!

তোমার চা ষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা!

এই খাই! কাপটা মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে রাখেন গৌরমোহন, তোর মা বলল, তুমি নাকি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ ? আমি বললাম, তুমি কি করে জানলে ?

তোর মায়ের চোখ ছলছল করে।

হাঁ। গো, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে বাচছি। এখানে আমাদের বড় কষ্ট। তুমি নেই। হেনু নেই। এখানে থাকব কোন স্থখে! শুনে তোর মা কোন কথা বলল না। বললাম, কি কথা বলছ না যে? তোমারও তো একটা মত আছে।

তোর মায়ের মুখে কান্না স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বললাম, এখানে আমাদের বড় দুঃখ। খেটে-খেটে হৈম কালি হয়ে গেল। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমিও এখানে একলা-থাকা আর সইতে পারছি না। স্থখ-ছঃখের কথা বলারও একটা লোক নেই। সেকেন্দ্রারাও যেতে পারলে সবাই বুঝি বেঁচে যাই। তুমি আপত্তি ক'রো না।

তোর মা যেমন এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে সেই থেকে ভাবছি কি করব। তোর মায়ের অমতে কিছু করিনি। কিন্তু আমাদের যাতে ভালো হয় তেমন কিছুতে অমত করবে কেন!

হৈমবতী বলে, তোমার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল বাবা!

কাপটা মুখে তুলে গৌরমোহন বলেন, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রে।

থাক ওটা আর খেতে হবে না। তোমাকে আমি আবার চা এনে দিচ্ছি—

হৈমবতী সিঁড়ির উপর নেমে ডাকে, খোকা অ-খোকা—ছু'বার ডেকে সাড়া না-পেয়ে বাগানের পথে নেমে গেল। চারদিকের গাছপালার কোথাও স্থশান্তর সাঞ্জ পাওয়া গেল না।
পুকুরের ঘাটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় হৈমবতী। অনসূয়াপ্রিয়ংবদাকে কে যেন গলা দ্রমড়ে-মুচড়ে মেরে রেখে গেছে। ঘাটের
সিঁ ড়ির উপর তাদের ছেঁড়া-থোঁড়া পালখ ছড়ান। এদিকে-সেদিকে
স্থশান্তর হাতে লাগান সৌখিন ফুলের গাছ এলোমেলো করে ছড়িয়ে
রেখেছে।

কী রকম ভয় পায় হৈমবজী, খোকা অ-খোকা—। নিজের অজান্তে দ্রুত পায় বাগান খেকে বেরিয়ে আসে। তারপর বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। এসব কী অমঞ্চল চিহ্ন চারদিকে।

হঠাৎ বাগানের ভিতর খেকে বেরিয়ে এসে স্থশান্ত বলে, তুমি ছুটছ কেন মা ?

ভাবছি এসব কি ব্যাপার ?
স্থশান্ত ভার গলায় উত্তর দিল, কিছু না তো।
হৈমবতী আর কথা না-বাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।
স্থশান্ত পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করে, চা হয়েছে মা ?
হৈমবতী উত্তর না-দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

স্তশান্ত আর এগোয় না। ফিরে আবার গাছপালার ভিতরে গিয়ে ঢোকে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরে। কাল রাতে অদ্ভূত একটা স্থ্য দেখেছে:

জনহীন এক মাঠ। এপার-ওপার নেই বুঝি তার! সকালে রোদ ওঠেনি অথচ বসন্তের আলোয় বস্তুন্ধরার মুখ স্পষ্ট। বাদামি রঙের উলুখড়ের ক্ষেতে বাতাস এক-একবার ঢেউ হয়ে যাচেছ! হঠাৎ স্থশান্ত দেখতে পেল, সেই মাঠে সাদা একটা ঘোড়ার উপর তার মা একেবারে গ্যাংটো হয়ে বসেছে! বুনো ঘোড়াই হবে বুঝি। মায়ের হাতের মুঠোয় ঘোড়ার কেশর। একরাশ মেঘের মতো হৈমবতীর চুল সারা আকাশ ঢেকে ফেলেছে। চুলের এখানে-সেখানে

সাদা পাখিরা উড়ে যেতে গিয়ে তারার মতো চমকে উঠছে। ঘোড়াটা সেই মাঠের মাঝ দিয়ে মাটি ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে। কী তীব্র তার বেগ! মা বারবার সেই ঘোড়ার গা থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে—তবু কোন রকমে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে বসে আছে। মায়ের চোখে অসহ্থ একটা অনুভূক্তি। তার চলগুলো ফুলে-ফেঁপে স্বশান্তর চোখের আলো আর আকাশ ঢেকে ফেলেছে!

এমনি একটা অবস্থায় স্থশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। একটু আলো একটু নীল আকাশের থোঁজে চারদিকে তাকার। তারপর বিভ্রান্ত পাগলের মতো খাটের উপর উঠে বঙ্গে।

সকাল থেকে সে ভাবছে এমন স্বপ্ন দেখার মানে কি!

কাল রাতে মাকে সত্যপ্রসাদের পাশে দেখে চমকে উঠেছিল। স্থশান্ত জানে-না কত রাত তখন! বোধহয় অনেক রাত হবে। হঠাৎ স্থশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ ডানা মেলে পাখিটা বাড়ির উপর ঘুরে-ঘুরে উড়ছিল। সেই পাখিটার জন্মেই স্থশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর মায়ের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে অবাক। দরজাও খোলা। মা আর সত্যপ্রসাদ প্রায় ট্রোয়াছুঁ য়ি করে বসে আছে।

হঠাৎ তার মাথায় আগুন জলে উঠেছিল। মস্তিজ্বের কোষে-কোষে গরম লাভা ছড়িয়ে পড়ল। তার দাই স্থশাস্তকে পাগল করে তুলেছিল। তু'হাতে নিজের মাথা ধরে ঘরে ফিরে এল। দরজাটাও দিতে পারেনি। সারারাত অসহ্য এক অনুভূতি। ভোরের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমিয়ে পড়ে এই স্বপ্ন দেখে স্থশাস্ত নিজেই ভয় পেয়ে গেছিল। মা কি পাগল হয়ে যাবে! না-হলে এমন উদোম শ্রাংটো হয়ে ঘোড়ায় চড়ার মানে কি!

ঘুমের মধ্যে শরীরে জ্বালা। আধ-ভাঙা ঘুমেও দারুণ অস্বস্তি। ঘুম ভেঙে মনে হল কিছু একটা করা চাই। সেই অবস্থায় টলতে- টলতে নিচে নেমে এল। পুকুরে যাবার পথে অনস্যা ৰাইরে টেনে এনে তুমড়ে-মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয়েছিল। তবু বাঁচাতে ৭. কেমন যেন হয়ে গেছিল সে।

কী হয়েছিল স্থশান্তর! ভয় থেকে বেহাই পাবার জন্মেই। ছু'হাতে এাফির্ প্যাঞ্জি আর স্মাণ্-ড্রাগনের গাছ তুলে এলোমেলো করে ছড়িয়ে বেখেছে!

কতক্ষণ বাদে সন্ধিত ফিরতে গাছপালার আড়ালে গিয়ে বসেছিল। ভার মনে হচ্ছিল যা কিছু সে ভালোবাসে স্বার্থপর এক দৈত্য তাই ভেঙে-চুরে খান-খান করে দিতে চার। স্থশান্তর কি তা'হলে কিছই খাকবে না! অশরীরী ত্রাস তাকে চেপে ধরেছিল। বুঝতে পারছিল না ভরে কাঁপছে না শীতে কাঁপছে।

অনেকক্ষণ পরে তার আহত শীতার্ত শরীরটাকে টেনে নিরে রামাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মায়ের দিকে তাকাতে ভর করছিল। অশুদিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে বলল, মা চা হয়েছে ?

হৈমবতী উদ্বিগ্ন গলাম জিজ্ঞাসা করে, তোর কি হয়েছে বে খোকা !

কিছু হয় নি তো মা!

কি জানি ভোর মুধ দেখে কি রকম মনে হচ্ছে—

চা হাতে নিয়ে স্থশান্ত বলে, কিছু না মা। কিছু না। সত্যি বলছি, কিছু না। হৈমবতীর কাছ থেকে স্থশান্ত ভয় পেয়ে ভাড়াভাড়ি উপরে উঠে গেল।

হৈমবতী দরজার কাছে গিয়ে স্থশাস্তর অমন করে চলে যাওয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্থগতোক্তি করে, ছেলেটা যে দিন-দিন কী হয়ে উঠছে কে জানে!

তুপুরে খাবার সময় ছাড়া স্থশান্ত নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে রইল। আলো খসখসে অন্ধকার হবার আগে ঘর থেকে স্থশান্ত। আর দোতলার বারান্দায় ঝোলার্ন বদরি -বুলবুলিদের খাঁচার দরজা খুলে দিল।

্মবতী ছুটে এসে বলে, করছিস কি খোকা!

দেখতেই তো পাচছ। গলার স্বরে মনে হয় স্থশান্ত নয়—এ যেন অহা কেউ!

পাখিগুলো সব ছেড়ে দিচ্ছিস ?

কি হবে থাঁচায় রেখে ?

তুই কি পাগল হয়ে গেলি খোকা! যা এখান থেকে—হৈমবজী স্থান্তিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুলবুলি আর বদরিদের খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেয়।

সন্ধের পর চা নিয়ে হৈমবতী স্থশান্তর দরজায় গিয়ে দাঁড়ার. খোকা চা এনেছি—

এখন চা খাব না মা।

কেন ?

এমনি।

কী যে স্বভাব হচ্ছে তোর দিন দিন! নিচে নেমে যায় হৈমবজী. রেখে গেলাম। যা ইচ্ছে হয় কর।

খেয়ে শুতে খুব যে রাত হয়েছিল হৈমবতীর এমন নয়। তবে বিছানায় তলিয়ে যেতেই ঘুমে চোধ ভরে উঠেছিল। তারপর কধন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে।

হঠাৎ শুনতে পেল পাতালের অন্ধকার থেকে কে যেন তার নাম খরে ডাকছে। তার ঘরটা বাড়ির এককোণে। নিচেই রেলের জমির সীমানা। সেইখান থেকে নিশি-ডাকার মতো কে যেন ডেকে যাক্তে, হৈম—হৈম—।

হৈম প্রথমে ভেবেছিল স্বপ্নেই ডাক শুনতে পাচ্ছে বুঝি।

ভারপর জেগে উঠে বৃঝতে পারে নিচে থেকে কে যেন ডাকছে। ভেজান জানালা গলে যে শব্দটুকু আসছিল তা' থেকে কার গলা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বিছানা থেকে নেমে হৈমবতী জানালার কাছে উকি দিল।

নিচে থেকে এক নাগাড়ে শব্দ আসছে, হৈম—হৈম—হৈম— সতুদা! জানালা খুলে অবাক হল হৈমবতী, এত রাতে তুমি এখানে কেন ?

তোমাকে নিম্নে ষেতে এসেছি। কোথায় ?

সে এখনে। ঠিক করিনি।

কিন্তু আমাকে তো জানতে হবে সতুদা। লঘু কৌতুকে ভরা হৈমবতীর গলা, এই যে তুমি আজ সকালে চলে গেলে দরকার ৰলে—আবার ফিরে এলে নাকি আমাকে নিয়ে যেতে ?

আমি থাকতে পারলাম না হৈম!

কি ষে পাগলামির ভূত চেপেছে তোমার মাথায়! হাসে হৈম, ছোটবেলার সেই পাগলামি এখনো তোমার মাথায় আছে দেখছি!

হৈম—। তীত্র জ্বালা সত্যপ্রসাদের গলায়, তুমি নেমে এস— চল—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

কুলের কাছে জ্বলের মতো হৈমবতীর গলায় কথা বেজে যায়, রাতকে আমি ভয় পাই সতুদা। কাল সকালে এস। সবাইকে ৰলে-টলে যেতে হবে তো—

সত্যপ্রসাদের গলায় জোয়ারের টান, কাকে বলে যাবে হৈম ! কে আছে ডোমার ?

কেন, ছেলে রয়েছে। বাবা রয়েছেন।

ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছিল সত্যপ্রসাদের কণ্ঠ, হৈম নেমে এস— ভোর হবার আগে চলে যেতে চাই। হঠাৎ হৈমবভীর গলার স্বর বরফের মতো কঠিন হয়ে গেল, ভোমার সঙ্গে চলে যাব এমন কথাতো আমি দি নি সভুদা!

আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব হৈম—

পার যদি তাই নিয়ে যেও। জানালার কপাট টেনে দিল হৈমবতী। বন্ধ জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। ইচ্ছে করছে চলে যায়। বাবা, ছেলে, স্থরপতির স্মৃতি সব ফেলে চলে যায়। এই বাসি-জীবনে আর কোন মোহ নেই। হৈম যে শেষ হয়ে যাচেছ কে তার থোঁজ রাখে! হৈমবতীর ভিতর থেকে কে বেন চিৎকার করে ৪ঠে, যাব—যাব—সতুদা আমি যাব।

সবাই ঘূমিয়ে আছে। কেউ জানতেও পারবে না। **র**' চারদিন পরে সেও স্করপতির মতো স্মৃতি হয়ে উঠবে!

তবু হৈমবতী দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা ওঠে না।
নিচে থেকে সত্যপ্রসাদের ভারি গলার চিৎকার ভেসে আসছিল,
হৈম—হৈম —

হৈমবতী দাঁড়িয়ে ভাবে, ভাগ্যিস তার ঘরটা একেবারে কোনে ভাই রক্ষে নইলে বাবা কি স্থশান্ত জেগে উঠত। কি কৈফিয়ৎ দিও হৈমবতী!

এক সময় খানিকক্ষণ সত্যপ্রসাদের গলা আর শোনা গেল না। হৈমবতীর মনে হল সত্যপ্রসাদ বুঝি চলে গেছে।

আবার সেই গলার স্বর ভেসে এল, হৈম—হৈম—

অন্ধকার খেকে অনৈসর্গিক শব্দ-সঞ্চারের মতে। সত্যপ্রসাদের গলা বারবার কানে এসে ঠেকছিল।

হৈমবতীর মনে হল পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর মৃত্যুর ওপার থেকে শ্রুত-অশ্রুত শব্দস্তরে আত্মার কান্না ছড়িয়ে দিছে।

থাকতে না-পেরে একবার জানালা থুলতে গেল হৈমবতী। আবার ভাবল, জানালা খুললে সতুদাকে প্রশ্রম দেওয়া হবে। তবু জানালঃ অল্প একটু খুলে দেখে সত্যপ্রসাদ নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া লাগে হৈমবতীর : সারাটা জীবন তার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল।

একসময় হৈমবতী নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যপ্রসাদ চলে যাচ্ছে। আকণ্ঠ অন্ধকার যেন সত্যপ্রসাদকে গ্রাস করে কেলছে।

হঠাৎ একটা মালগাড়ি পুল পার হয়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে অতি মন্থর গতিতে চলে গেল। তার অসংখ্য ভারি চাকার গুমগুম শব্দে সব কিছু চাপা পড়ে গেল। অন্ধকার মাঠের উপর নিরিব্রিলিতে ঘাড় গুঁজে বসে রইল।

হৈমবতী তার জর্জর শরীরটাকে কোন মতে টেনে নিয়ে বিছানায় তুলল। কি রকম খারাপ লাগছে। জর হতে পারে। হঠাৎ কামায় বিছানার উপর ভেঙে পড়ে হৈম, সতুদা যেতে পারলাম না! যে-হৈমকে তুমি ভালবাসতে সে-হৈম যে আর বেঁচে নেই!

সকালে গাঢ় কুয়াসা নেমেছে। মালতিপুরে সান্তালদের বাড়ি গাছপালা মাঠ ষ্টেশন সাপের মতো এলিয়ে থাকা রেল-লাইন সব ডুবে রইল।

ঘুম ভেঙে গেলেও হৈমবতী ওঠে না। গায়ে বড় ব্যথা! সারা শরীরে দারুণ একটা অস্বস্তি। এই সংসারের দায়িত্ব বয়ে বেড়ানোর মতো সামর্থ্য যেন ভার শরীরে আর নেই। একদিন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে বুকের মধ্যে যে জোর পেয়েছিল তার এত্টুকুও আজু আর অবশিষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে হৈমবতী ওঠে। গৌতমোহন চায়ের জ্ঞা বসে আছেন। স্থশান্ত এখুনি এসে চা চাইবে। নিচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে স্থশান্তর সঙ্গে দেখা, কি রে খোকা ?

কাল রাত্রে কেউ হয়তো আমাদের বাগানে চুকেছিল মা! কেন ? একেবারে ভিজে-ভিজে আওয়াজ হৈমবতীর গলায়। কী জানি! এই দেখ মদের বোতল—সিগারেটের প্যাকেট ফলে গেছে।

অফুট স্বরে হৈমবতী বলে, কে আবার এসেছিল আমাদের বাগানে!

তাই তো ভাবছি মা!

হৈমবতী নিজের কাজে চলে গেল। আঁচ দেওয়া থেকে স্থক় করে অনেক কাজ বাকি। এর মধ্যে চা আর খাবার করে দিতে হবে। তারপর কখন কুয়াসা কেটে গিয়ে মালতিপুর রোদে ঝলমল করে উঠেছে।

রেল-লাইনের ওধার খেকে লোকের কথা কানে আসছে। হৈমবতী কিছু বুঝতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর অস্পর্ফ সংলাপ ভেসে আসে।

গৌরমোহনকে চা দিয়ে আসবার সময় জানালায় উকি দিয়ে দেখে ভিড় আরো বেড়ে গেছে। দল বেঁধে লোকেরা জটলা করছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে স্থশান্ত ছুটে আসে।

কি রে খোকা হাঁপাচ্ছিস কেন ?

মা—! উত্তেজনায় স্থশান্তর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

কী হয়েছে বলবি তো ?

আগে জল দাও তারপর বলছি। জল খেতে গিয়ে স্থশান্ত বমি করে ফেলে। তারপর জামার হাতায় মুখ মুছে বলে, জায়গাটা রক্তে ভিজে আছে!

বক্ত! অবাক হয় হৈমবতী, কিসের বক্ত?

অনেক রক্ত মা—মানুষের—

বলিস কি খোকা।

চাপ-চাপ রক্তে-

স্থান্তকে শেষ করতে না দিয়ে হৈমবতী বলে, রক্ত এল কোথা থেকে। বোধ হয় টেনের সঙ্গে ধাকা লেগেছে। আহা, কি ভাগ্য বেচারার ! আমিও তাই ভাবছি। আত্মীয়-স্বজন খবর পেয়েছে ?

কি জানি, মুখটা তো আগে দেখিনি। ডোমেরা য্খন লাশ সরাচ্ছিল তখন দেখলাম, তোমার সতুদা—

সতুদা! হৈমবতীর গলার স্বর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখের সমস্ত রক্ত রটিং যেন শুঁষে নিয়েছে। কাঁপা গলায় বলে, সতুদা হবে কি করে—তোর ভুল হয়নি তো ?

দিনের বেলায় তো ভুল হবার কথা নয় মা—

নিজের মনে বিড়বিড় করে হৈমবতী, বুঝতে পার্ছি না সতুদা ওখানে যাবে কি করে! হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল হৈমবতীর। কোন রকমে দেওয়াল ধরে সামলে নিল। চোখে অন্ধকার ঠেকছে সব। মৃত্র গলায় হৈমবতী বলে, আমায় ধর খোকা শরীর বড় খারাপ লাগছে। পড়ে গেলাম ধর আমাকে—

তারপর আর হৈমবতীর মনে নেই। যখন জ্ঞান হল, দেখে গৌরমোছন মাথার কাছে বসে আছে। বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসে।

হৈমবতীকে চোখ মেলতে দেখে উদ্বিগ্ন গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, এখন কেমন আছিস হৈম ?

হৈমবতী মাথা হেলিয়ে বলে, ভাল—

আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। হঠাৎ নাকি তুই জ্ঞান হারিয়ে কেলেছিস?

কি জানি বাবা। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগল তারপর আর মনে নেই।

গৌরমোহন স্থশান্তকে ডেকে বলেন, দাতু মায়ের জন্ম গ্রম তুধ
নিয়ে আসি—তুমি একটু বোস এখানে—

গৌরমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর হৈমবতী বলে, বাবাকে কিছু বলিস না খোকা। বড়্ড ছঃখু পাবেন।

আচ্ছা।

অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে হৈমবতী বলে, সতুদাকে একবার দেখা য'য় না খোকা ?

এখন আর দেখবে কি করে! ওখানে পড়ে থাকলে শেয়াল-কুকুরে খাবে ভাই ফেশন-মাফার ডোম দিয়ে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে!

মরা মানুষ নিষে পুলিশ কি করবে ?

বে-ওয়ারিস লাস তো তাই প্রথমে হসপিটালে যাবে পোইটমর্টেম হতে। তারপর হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক ছাত্রদের কাটা-ছেঁড়া শরীরটা দৈখিয়ে অন্থি-বিত্যা শিক্ষা দেবে—

হঠাৎ ভূকরে কেঁদে ওঠে হৈমবতী, সতুদা একি হল । গৌরমোহনকে আসতে দেখে হৈমবতী চোখ বুঁজে থাকে। মা হৈম এই দ্বধটুকু খেয়ে নে। দাও। দ্বধ খেয়ে শুয়ে পড়ে হৈমবতী।

একসময় স্থশান্ত আর গৌরমোহন কেউ ঘরের ভিতর রইল না। একলা ঘরে আকুল কান্নায় উতলা হয়ে ওঠে হৈমবতী। সতুদার মৃত্যুর জন্ম নিজেকে দায়ী বলে মনে হয়। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে হৈমবতী।

মা মার। যাবার পর হৈমবতীর এমনই মনে হয়েছিল। মা চলে গেছেন ছ'মাস এখনো হয়নি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন দিন-রাত এক রকম কেটে যেত। এখন নিঃসঙ্গ বাড়িতে আপন-ভোলা বাবা আর অবুঝ পাগলাটে ছেলেকে নিয়ে কি করে দিন কাটে ভগবানই জানেন!

একদিন মা বললেন, হৈম আজ শরীরটা কেমন লাগছে রে— ও কিচ্ছু নয় মা। উত্তর দিয়েছিল হৈমবতী, এই তো সেদিন কু থেকে উঠলে তাই হয়তো খারাপ লাগছে। তোমার তো শরীর খারাপ লেগেই আছে—এই বুক ধড়ফড় করছে—কখন বলছ, সারা শরীরে অসহ ব্যথা। কাল বললে ত ওমা হৈম মাড়ি ফুলেছে কি করি বলুঁ তো ? পরশু শুনলাম, উঠতে গেলে পায়ের শিরায় টান ধরে—! বুড়ো বয়সে ওসৰ এক-আধটু স্কলেরই হয়। তোমার বয়েসে আমারও হবে!

মা ঝিম-ধরা গলায় বললেন, না-রে হৈম, এ অক্স রকম। মাঝে-মাঝে শরীরটা কেঁপে উঠছে, তখন মনে হচ্ছে প্রাণটা বুঝি বেরিরে মাবে!

হৈমবতী ভেবেছিল, এ সব মায়ের মনের রোগ। তাই ছুপুরের পর যখন বেরুচ্ছিল তখন মা বললেন, আজ আর নাইবা বের হলি হৈম—

কাল ছাত্রীর পরীক্ষা। আজ একবার না-গেলে চলে! যাব আর আসব।

ফিরতে সেদিন দেরি হয়ে গেছিল। পড়াতে বসলে সহজে আর এঠা যায় না। রাতে হৈমবতী যখন ফিরল বাড়ির সব আলো জলছে। সারাবাড়ি ঝলমল করছে। বাড়ির কাছে এসে দেখে লোকজন ঘোরাফেরা করছে। এগিয়ে চিনতে পারে মামা মেসো আরো সব আত্মীয়-সজন।

গেটের মুখে হৈম স্থশান্তকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, মা কেমন আছেরে খোকা ?

খব ভালো মা।

ভার মানে।

এটার্নাল্ পিস্।

সিঁড়ি বেয়ে কোন রকমে উপরে উঠে মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে হৈমবতী, মাগো আমাকে কার কাছে রেখে গেলে! মা চলে গেলেন। একতলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখে হৈমবতী বিড়বিড় করেছিল, একলা রেখে গেলে মা—

ধুসর একটা বিশ্বাস জাহাজের সিলুয়েট ছবির মত নোঙর করেছিল হৈমবতীর মনে। স্থরপতি ভুল বুঝে আবার ফিরে আসবে। গত বাইশ-চনিবশ বছর ধরে বিশ্বাসের সেই ছবিটার রঙ একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। হৈমবতী নিজেই সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভালো করে কিছু বুঝতে পারে না। হঠাৎ সতুদা এল। তার কিশোরী কালের ছবি হঠাৎ যেন চমকে উঠল। সেই ভুলে-যাওয়া স্থধ-স্বর্গের কৈশোর লালিত স্বপ্ন বুঝি সত্য হয়ে উঠল।

উঠতে চেফ্টা করে হৈমবতী। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে। চোখে অন্ধকার লাগে। এত তুর্বল মনে হচ্ছে কেন ? স্থান্ড কোথায় গৈল। বাবা কোথায়। ফিদফিস করে হৈমবতী, খোকা, ও-খোকা একটু জল দে—। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে হৈম।

সারাদিনে হৈমবতী একবারও ওঠে না। ডাক্তার আসে। ওঘুধ আসে। কখনো গৌরমােহন কখনো স্থশান্ত মাথার কাছে বদে থাকে। সময় হিসেব করে ওঘুধ দেয়। সম্বের দিকে হৈমবতীকে একটু ভালো মনে হয়। তবু উদ্বিগ্ন মুখে স্থশান্ত পায়চারি করে। অনেক রাতে অস্থির হৈমবতী ঘুমুলে গৌরমােহন বলেন, এবার একটা লোক দরকার। তোর মায়ের উপর এই সংসারের ভার চাপালে আর বাঁচবে না।

লোক তো একটা দরকার দাত্ব। কিন্তু পাবে কোথায় ?

সেই কথাই তো সকাল থেকে ভাবছি। আশপাশের গাঁয়ে অনেক রিফুাজি এসেছে দেখি একবার থোঁজ করে। গৌরমোহন উঠে বলেন, তুই ত আছিস। আমি নিচে গেলাম। ঘুমের ওযুধ্দেওয়া হয়েছে রাতে আর বোধহয় জাগবে না। দরকার হলে আমাকে ডাকিস।

আচ্ছা। মায়ের কাছে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকে স্থশাস্ত। কী রকম শীত পড়েছে! শরীরের এতটুকুও বেরিয়ে থাকলে শীত যেন কামড়ে ধরে।

হৈমবতী নি:সাড়ে ঘুমোয়। তার জাগার কোন লক্ষণ নেই। তবু বলা যায় না। তাই জেগে বসে থাকে স্থশান্ত। দারুণ ক্লান্তি তার শরীরে। ফুঁটো নৌকোর মতো সেও ঘুমের তলায় ক্রমশ ভূবে যাচেছ।

চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ে স্থশান্ত। মনে নেই কতক্ষণ ঘুমের পর হঠাৎ হৈমবতীর ডাকে ঘুম ভেঙে যায়! জেগে উঠে তীব্র আতঙ্কে ঘোলাটে চোখে চারদিকে তাকায়। সময় লাগে তার সন্বিত ফিরতে।

ও-খোকা খোকা, একটু জল দে বাবা—

চিৎকার করতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে স্থশীন্ত। তারপর হৈমবতীর দিকে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলে, মা তুমি জল চাইছ ? কতক্ষণ ধরে চাইছি—তোর আর ঘুম ভাঙে না!

স্থান্ত উঠে ফ্লান্ক থেকে হৈমবতীকে গরম জল দেয়। তারপর ফ্লান্স টেবিলে রেখে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে ভাবে, সত্যি কি জল চাইছিল তার মা!

সারাদিনের উত্তেজনার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল স্থশান্ত।
গভীর ঘুমের মধ্যে দেখে, সত্যপ্রসাদ এসে দাঁড়িয়েছে। চাপ-চাপ
রক্তে তার সোয়েটার ভিজে। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেছে।
সোজা করে রাখতে পারছে না। একটা চোখ বেরিয়ে এসেছে।
কী বীভৎস আর ভয়ংকর মনে হচ্ছে সতাপ্রসাদের মুখ! রক্তে ভেজা
চুলে মুখের খানিকটা আবার ঢাকা। ঘোলাটে চোখ দিয়ে কি বিশ্রি
ভাবে তাকাচ্ছে!

স্থান্তর দিকে তাকিয়েছিল সত্যপ্রসাদ। মরা-রক্ত জমে ভালো চোখটাও বুঝি কালচে-লাল। কুর আবিলতা সারা মুখে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভয় পেয়ে স্থশান্ত বলে ওঠে, কি—কি চাই ?

আমার আর চাইবার কিছু নেই। আমি তো এখন মরে গেছি। সন্ত্রস্ত স্থশান্ত বুড়ো আঙুলের নখ কামড়ে বলে, কবে ?

আজ সকালে আমার লাশ দেখনি—রেললাইনের ধারে পড়েছিল! ডোমেরা নিয়ে গেল!

সুশান্ত ফিসফিস করে, দেখেছি—

অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে রক্ত দিলে হয়তো বেঁচে যেতাম।

স্থান্তর গলা শুকিয়ে গেছে। তবু থতমতো খেয়ে উত্তর দেয়, রক্ত ! রক্ত কোথায় পাব ?

কেন, তোমার আর তোমার মায়ের শরীরে কত রক্ত! দিতে পারতে না একট় ?

হিম-ধরানো মরা-চোখে স্থশান্তর দিকে চেয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। পলকহীন চোখের দৃষ্টি যেন ছুরির ফলার মতো ধারাল।

ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় স্থশান্ত। গা ছমছম করে!

হঠাৎ সত্যপ্রসাদ বলে, বড় তেফা একটু জল দিতে পার স্থশান্ত ? ঘড়ঘড়ে গলায় স্থশান্ত বলে, জল ?

হাা, ঠাণ্ডা জল এক গেলাস। এত যন্ত্রণা আর সহ্থ করতে পারছি না!

চুপ করে বসে থাকে স্থশান্ত। উঠতে পারে না কিছুতে। সত্যপ্রসাদের আর্তনাদ ক্রমশ চড়তে থাকে, জল দিতে পার, জল—একটু জল ?

সত্যপ্রসাদের গলা যেন মালতিপুর ঢেকে ফেলে। অতিকায় দানবের মতো স্ফীত হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্থশান্ত যেদিকে তাকায় সেইদিক থেকেই সত্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে বেজে ওঠে। সেই ভারি কর্কশ আর ভীক্ষস্বর সহু করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় স্থশান্তর! চোখ মেলে শুনতে পায়, বড় তেফা পেয়েছে রে খোকা—একটু জল দে—! অনেক পরে মনেহল এ তার মায়ের গলা!

শীতেও.ঘামে ভিজে গেছে স্থশান্ত। উঠে পড়ে সে। পাশ ফিরতে গিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছিস খোকা ?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মা। জল খেয়ে এসে স্থশান্ত বলে, আলোটা নিভিয়ে দেব মা ? হৈমবতী সাড়া দিল না।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল স্থশান্ত। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

কয়েকদিন বাদে অনেকবেলায় ঘুম ভাঙল স্থশান্তর। রোদে বাড়ি ভরে গেছে। ডালপালার ভিতর দিয়ে সেই রোদ এসে মাটিতে পড়েছে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় স্থশান্ত! কী যেন একটা তুর্যোগ কেটে নতুন রোদ ওঠার থুশি তার মনে। হৈমবতীর ঘরে যাবার আগে বদরি আর বুলবুলিদের মুঠো-মুঠো দানা দিয়ে যায়। আদরের বসন্ত-গৌরিকে খাঁচার বাইরে এনে আদর করে।

বাড়ির ভিতরটা গন্ধে ঝাপসা হয়ে আছে। নতুন ফুল এসেছে অর্কিড ভান্দা কোয়েরুলিয়াতে। বেগ্নি আলোর মত পাপড়ি। মাঝে মাঝে শীতের বাতাস ঝাপিয়ে পড়ে গন্ধ লুঠ করে নিয়ে খাচেছ।

মাথের ঘরের দরজায় গিয়ে অবাক হয়ে যায় স্থশান্ত। অপরিচিতা একটি মেয়ে মাকে ফিডিং কাপে চুধ খাওয়াচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় স্থশান্ত। গ্রীক উপকথার রাজকন্স। এগটল্যাণ্টার মতো পটু চেহারা। তেমনি দীর্ঘ ঋজু আর সাবলীল অবয়ব। রঙটাই যা কালো!

মেয়েটি অতলান্তিক কালো চোখের বিসায় নিয়ে স্থশান্তর দিকে

তাকায়। স্থশান্তর মনে হল সেই অপলক চোখের মৌমাছি তার মুখের উপর দিয়ে উড়ে গেল একবার।

মায়ের চোখ না-পড়ে তেমনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে স্থশান্ত মেয়েটিকে দেখতে থাকে। মাকে ছধ খাওয়ায়। তারপর বিছানা পরিকার করে। শেষে আসবাবপত্র মুছে ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিল। তার কপালে ঘামের ফোঁটা হীরের টুকরোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু থেমে আঁচলের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে নিচে নেমে গেল।

স্থশান্ত আর দাঁড়ায় না। সেও নিচে নেমে বাগানে চলে যায়। চেনাশোনা গাছপালার সৌগন্ধ্য হঠাৎ যেন ছেলেমানুষি উচ্ছাসে বাতাসের সঙ্গে কথা কইছে।

গেটের কাছে গৌরমোহন সিলভার ওকের তলায় একলা পায়চারি করছেন।

সেদিকে একবার তাকিয়ে অনস্য়া-প্রিয়ংবদার থাঁচার কাছে
গিয়ে দাঁড়ায় স্থশান্ত। চারদিকে তাকায়। না, তারা নেই।
নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। উদাস হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে স্থশান্ত। মাঝে-মাঝে সে কি পাগল হয়ে যায়! হিংস্র একটা অনুভূতি আদিম মানুষের মতো তাকে খেপিয়ে দেয়!

পুকুরের জলে মাছরাঙাদের ছায়া চমকে যাচ্ছে। বাগানের কোথাও কাঠ-ঠোকরাদের সোঁটের একটানা ঠুক্-ঠুক্ শব্দ বেজে চলেছে।

আজ যেন নির্জন নিঃশব্দ সকালকে ভারি ভালো লাগছে। স্থশান্তর মনেহয় স্বার্থপর এক দৈত্যের হাত থেকে তাদের বাড়িটা মুক্তি পেয়েছে।

চারদিকে ঘুরে স্থশাস্ত আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। অনেক-দিন পরে পুরোন কিছু বইপত্তর নিয়ে বসে।

চা। কথাটা কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে টেবিলে ঠক্ করে একটা

হঠাৎ বুঝি জেগে ওঠে স্থশান্ত, উ! চোখ তুলে দেখে মেয়েটা চলে যাচ্ছে।

চা শেষ করে স্থশান্তর মনে হল তার হাতে যেন অনাদি সময়। এতদিন সেই সময়ের জট পাকিয়ে গেছিল। সামলাতে পারছিল না। আজ একবার আগের জন্মের বাড়িটার থোঁজ নিলে কেমন হয়! অনেকদিন থোঁজ-খবর করা হচ্ছে না। স্থশান্ত এক-পা তু'-পা করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

গৌরমোহন তখনো সিলভার ওকের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বেরুচ্ছিস নাকি ?

গেটের বাইরে চলে গেছিল স্থশান্ত। ফিরে এসে বলে, মেয়েটি কে দাতু ?

খুঁজে-পেতে নিয়ে এলাম।

আমি ভেবেছিলাম আমাদের কোন আত্মীয়া হবে বুঝি—

তেমন কাউকে পেলাম না। ভদ্রলোকের মেয়ে। বাবা হেড্মাফীর। পরিবারের সবাই বাংলা দেশের হাঙ্গামায় ছড়িয়ে পড়েছে।
এক জায়গায় এসে উঠেছিল। তারাও আর রাখতে পারছিল না।
যা'দিনকাল—

তা' ভালো হয়েছে। স্থশান্ত আবার বাড়ির দিকে ফিরে যায়।
মেয়েটি পুকুরের ধার থেকে জল নিয়ে ফেরবার সময় গুনগুন
করে। স্থশান্ত অবাক হয়ে যায়। কতদিন যে কেউ এ বাড়িতে
গান করে নি! উৎস্থক হয়ে কান পাতে। ফুলের বাগানের
দিকে চেয়ে মেয়েটি বুঝি খুশিতে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাগানের
দিকে ঝুকে ফুল তুলতে গেলে স্থশান্ত চেঁচিয়ে ওঠে, ফুল তুলো না।
এখানে ফুল তোলা নিষেধ!

তাই নাকি ? একুশ-কি-বাইশ বসন্তের মেয়েটি সকৌ তুকে স্থশান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, জানতাম না তো। ততক্ষণে তার ফুল ছিঁড়ে থোঁপায় গোজা হয়ে গেছে। তাই আর দাঁড়ায় • ।

এ অন্থায়। মেয়েটির পিছনে প্রতিবাদ ছুড়ে দেয় স্থশাস্ত।

চিৎকার শুনে মেয়েটি দরজার গোড়ায় থমকে গেল! স্থশান্তর দিকে একবার তাকিয়ে থোঁপা থেকে সবগুলো ফুল তুলে দরজার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

হৈমবতী চুলে যে তেল মাখে সেই তেলের গন্ধ বাতাসে মসলিনের মত পতপত করে উড়তে থাকে। সারাদিন অভ্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়ায় স্থশান্ত। বার্বার মায়ের কাছে গিয়ে বসে। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছে তাই নিঝুম হয়ে ঘুমোচ্ছে হৈমবতী। কথা বলার লোক না পেয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে পড়েছিল স্থশান্ত।

কিছু দরকার আছে ? রান্নাঘরের ভিতর থেকে তিনটি শব্দ ভেসে এল।

না তো। থতমত খায় স্থশান্ত। এক গেলাস জল দেব ?

না, একটু থেমে স্থশান্ত বলে, এই সময় আমি আর দাতু চা খেতাম। অস্তবিধে হবে ?

একটুও না। তরকারিটা নামিয়ে দিয়ে আসছি। তারপর আর সাড়া নেই মেয়েটির।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল স্থশান্ত। তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে কথাবলার জন্মে ছটফট করে মরছে। গাছপালা ছায়া বাতাস পাখি ফুলের গন্ধ কিছুই তাকে' শান্তি দিতে পারে না।

কাল সকালে আগের জন্মের বাড়ি ঘরের থোঁজে যাবে ভেবেছিল তাও তুচ্ছ হয়ে গেল। মনেহল এই বাড়িতেই বুঝি জন্মান্তরের স্বাদ মিলেছে। এই বাড়িতে এই জন্মের মধ্যে অনাস্বাদিত অনুভব ঢেউ হয়ে উঠেছে। মাথার কাছে রুপোর কাঠি পায়ের কাছে সোনার কাঠি নিয়ে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। উলটে দিলেই ঘুম ভেঙে রাজকন্যা চোখ মেলে জেগে উঠবে। আনমনা হয়ে থাকে স্থশান্ত।

তেচ্পাতা গাছে বাতাস লেগে রোদ-মাখানো শীতের দিন অলস মর্মীর ভরে উঠিছে।

ছপুরে শুয়ে ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে স্থশান্ত। কি রকম একটা অপরাধকৌধ তাকে উতলা করে তোলে। সত্যপ্রসাদের মতো ভয়ন্ধর কিছু তো হার বাগান তচ্নচ্ করে দিতে চায় নি। গ্রীসের রাজকন্মা এটিলাণ্টার মতো স্থন্দরী একটা মেয়ে ছু'টো প্যাঞ্জি কি কশমস তুলে গোঁপায় দিতে চেয়েছিল। তাতে স্থশান্তর বাগানের কতটুকু ক্ষতি হত!

তুপুরে স্থশান্ত লম্বা ঘুম দিল। বিকেলে চা খেয়ে মায়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে আর বেরুল না।

দারুন শীত পড়েছে। খাড়া উত্ত্রে বাতাসে গাছের পাতারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

স্থান্ত চাদর জড়িয়ে ইতিহাসের এক প্রাচীন বৃত্তান্তে ডুবে রইল। মন কবেকার বিলীন নগরী নসসের রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়ায়। গ্রীকরা ঈজিয়ান নগর নসস্ ধ্বংস করে দিয়েছে। পৃথিবীতে তার রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই। তবু স্থশান্ত মনে-মনে সেই রাজপ্রাসাদের পাতালকক্ষের সঁগাৎসেঁতে ঘোরান-পথের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ত্র'পাশে মদ আর জলপাইয়ের তেলে ভরা বড় বড় জালা। জড়ো করে রাখা সোনালি গম। আর অপ্রাকৃত গন্ধে শীত-শীত অন্ধকার বোঝাই।

ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে-দ্বীপে ভাঙা-চোর। সভ্যতার খোঁজে পাল-তোলা গ্যালি জাহাজ ভাসালে কেমন হয়! কালের ইতিহাস পার হয়ে ঈজিয়ান সভ্যতার অন্ধকার শরীর স্থশাস্তকে ডাকে, এস-এসো—

হঠাৎ পায়ের শব্দে মাথা ভুলে দেখে মেয়েটি টেবিলের উপর

খাবার রেখে যাচেছ। স্থশাস্ত পেদিকে একবার দেখে চোখ নামিয়ে নিল।

আজকাল বাড়ির কাজ কত সহজ হয়ে এসেছে। সারাদিনে এক-বারও রান্নাঘরে যাবার দরকার নেই। সময়মতো সব এসে হাজির।

খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে স্থশান্ত। ঘুম আসে না
কিছুতে। চোখের সামনে ধানের শীমের য়তো ঋজু শরীর মেয়েটি
ভেসে বেড়ায়। সকাল থেকেই স্থগান্তর নিজেকে অপরাধী মনে
হচ্ছিল। মেয়েটা যে খোঁপা থেকে ফুল তুলে ফেলে দিয়েছে সে
কথা কিছুতে ভুলতে পারে না।

হঠাৎ কি মনে হল স্থশান্ত দরজা খুলে নিচে নেমে গেল।
একবার দেশে নিল দাতু ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। তারপর বাগান
থেকে অন্ধকার হাতড়ে একগোছা ফুল তুলল। এর আগে কোনদিন
এমন করে ফুল তোলে নি। তুলতে পারে নি। কেউ তুলতে গেলে
বাধা দিয়েছে স্থশান্ত। আজ মনে হল ফুল-তোলার মধুর একটা
উদ্দেশ্য আছে। একরাশ ফুল নিয়ে মেয়েটার দরজায় হাজির হল।
ভিতরে আলো জ্লছে। এক-আধ চিলতে বাইরেও এসে পড়েছে।

স্থশান্ত দরজায় দু'-একবার মৃতু শব্দ করতে আধ-খোলা দরজায় মেয়েটার মুখ দেখা গেল, কি ব্যাপার ?

ফুল এনেছি।

কার জন্মে ?

তোমার জন্মে।

আমার জন্মে ? অবাক হল মেয়েটি।

হা।

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি, দিন। তারপর স্থশান্তর মুখের উপরু দরজা বন্ধ করে দিল।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে স্থশাস্ত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরছিল তখন হঠাৎ দরজাটা আবার খুলে গেল। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি অবাক, একি এখনো দাঁড়িয়ে? লজ্জায় পড়ে যায় স্থশান্ত। কি কৈফিয়ৎ দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

ঘরে আসবেন ? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

ना।

তবে ?

স্থশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচ্ছা লোক তো! সারারাত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি ? আমি বলতে এসেছিলাম—। ইতস্তত করে স্থশান্ত।

কি ?

তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমার বাগান থেকে ফুল তুলে থোঁপায় দিও—

এ কথা তো কাল সকালেও বলা যেত!

কি জানি আমায় মনে হল এখনই বলা দরকার। তুমি ফুল ফেলে দেবার পর থেকে সারাদিন ধরেই বলতে চেয়েছি। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসছিল না। মুখ না-তুলে স্থুশান্ত হনহন করে চলে গেল।

ঘরে ফিরে সব জানালা খুলে দিল স্থশান্ত! শীতের বাতাস আসছে—আস্থক। অন্ধকার আস্থক। সেই পাখিটার ছায়াও আস্থক!

আবাল্য অপরিচিত এক অভিলাষের স্থগন্ধ রাত্রে ফোটা ফুলের গন্ধ হয়ে হৃদয়ের অলি-গলিতে উড়ে বেড়ায়।

সারারাত সুশান্তর ঘুম আসে না। মনেহয় ঋতু-বদল আসয়!
সকালে উঠে বাগানে চলে গেল সে। নীলমণিগঞ্জের কথা মনে
পড়ছে। মহীলালের কথা মনে পড়ছে। মহীলালকে পেলে এখনি
নিরুদ্দেশ যাত্রা করত। সন্ধেবেলা অচিনদেশের রাজপ্রাসাদের সামনে
গিয়ে হাজির হত। পথের ধারে ফুটে-থাকা ফুল আঁজলা ভরে তুলে
রাজকন্তার পালক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার ঘুম ভাঙার
প্রত্যাশায়!

গাছপালার ভিতর কি করছেন ?

স্থশান্ত ফিরে দেখে গায়ে চাদর দিয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এত সকালে ?

আমিও আপনাকে সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আমাকে তো সকালে উঠতেই হয়। পাখি রয়েছে। গাছ রয়েছে। কাউকে খাবার কাউকে জল দিতে হয়।

একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলে, চলি। দেরি হয়ে গেল বুঝি! চায়ের সময় চলে যাচেছ! দাতু আবার চেঁচামেচি করবেন।

মেয়েটির সঞ্চে স্থানান্তও চলতে আরম্ভ করে। মুখ টিপে হাসে মেয়েটি, কি হল আবার ? ভাবচিলাম—

কি ?

তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই। দরকারের সময় কি যে অস্থবিধে হয় কি বলব!

খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি, নাম-টাম আমার নেই। যে নামে খুশি ডাকলেই সাড়া দেব।

তাই আবার হয় নাকি!

বেশ তো ডেকেই দেখুন না সাড়া দি কিনা!

আচ্ছা। চলে গেল স্থশান্ত। একটু পরেই আবার ফিরে এল, আমার নাম জান তো ?

দান্তকে তো ডাকতে শুনি। তা' আপনি যা' চঞ্চল—। মেয়েটির চোখে হাসি ঢেউ হয়ে যায়, বদলে অস্থির রাখলে ভালো হয়। যদি অস্থির বলে ডাকি ?

ডেকো।

রাগ করবেন না তো ?

না, মোটেই না। আমাকে আপনি বললে রাগ করব ? স্থশান্ত গাছের আড়ালে চলে গেল। ছপুরে হৈমবতী বলে, হাারে খোকা সকাল থেকে তোর দেখা নেই কেন ?

তোমার কাছেই তো থাকি মা। দেখি না তো।

ও থাকে তোমার কাছে তাই লজ্জা করে।

ওমা লাবুকে আবার লজ্জা কি!

কি জানি আমার বড্ড লজ্জা করে।

ধুর পাগল! লাবু সেদিন বলছিল, মাসিমা তোমার ছেলেটা বেন কি রকম!

মাথা নিচু করে থাকে স্থশান্ত। মায়ের সামনে লাবুকে নিয়ে কথা বলতে লজ্জা করে, আমি যাচ্ছি মা।

হাারে খোকা, এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে থোঁজ-টোজ নিয়েছিলি ? না তো।

মাঝে-মাঝে গিয়ে থোঁজ-খবর করা দরকার। ওদের উপর নির্ভর করলে কিছু হবে না।

যাব একদিন।

যেতে ইচ্ছে করে না স্থশান্তর। এই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে বেশিক্ষণ আর থাকতে ইচ্ছে করে না। রাত্রে স্থশান্তর কি যে হয় মন থেকে লাবুকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। ভাবে, লাবুর ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দেয়, সারা রাতটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে নাকি! এসো, রাত্রির এই অনাবিষ্কৃত মহাদেশে ছজনে ঘুরে বেড়াই। তোমার-আমার স্থখ-তুঃখ একসঙ্গে মিলে-মিশে নীলপদ্মের স্বপ্ন হয়ে উঠুক।

একদিন লাবু বলে, অস্থির তুমি সারারাত ঘুমোও না ? বোকার মতো চেয়ে থাকে স্থশান্ত।

সেদিন রাত্রে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে গাছপালার ভিতর ঘুরে বেড়াতে দেখলাম! মনে হল, এতরাত্রে বাগানে একলা কি কর! জানালার কাছে বসে রইলাম—ক্ত রাত অবধি।
আকাশে চাঁদ। এক-আধটা পাখি তাকছে। গাছের আড়ালে
মাঝে-মাঝে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল। উদল্রান্তের মতো তুমি
ঘুরছিলে। জানিনে কী তোমার দুঃখ! আমার ইচ্ছে করছিল,
তোমার কাছে যাই—

কেন, তোমার এমন ইচ্ছে করছিল কেন ? कौ जानि। नातू (यन जानमना श्रः याय। স্থশান্ত বলে, আমায় ডাকলে না কেন ? লজ্জা করছিল। লজ্জা ৷ লজ্জা আবার কিসের ? वृभि यपि, किं घु मत्न कत ? আমি যদি তোমায় ডাকি ? প্রশ্ন করে স্থশান্ত। ভয় পায় লাবু, আমায় ডাকবে কেন ? এমনি। এমনি १ তুমি আসবে ? আমাকে ডেকো না অস্থির। আমার ভয় করে। ভয় আবার কিসের ? তুমি যেন কি! হাসির রহস্ত ঠোঁটে মেখে লাবু চলে যায়। চলে যাচ্ছ নাকি ? চা করতে হবে যে— 31 তুমি চা খাবে না ?

ইচ্ছে নেই। অশুদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় স্থশাস্ত। তারপর ভাবে কোথাও যাই। হয়তো বাগান থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। একটু পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসে।

মায়ের কাছে গিয়ে বসে স্থশাস্ত। বসে অস্থির হয়। উঠি-উঠি ভাব।

হৈমবতী ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করে, ভোর কিছু অস্থবিধে হচ্ছে না তো খোকা ?

অস্ত্রবিধে আবার কিসের মা ?

এই ধর খাওয়া-দাওয়া এইসব আর কি ?

না তো!

চেয়ে-চিস্তে নিতে পারছিস ?

খুব।

তোর আবার লজ্জা বেশি—

হৈমবতী লাবুকে ডাকে, খোকাকে ঠিকমতো খেতে-টেতে দিচ্ছ তো ? মাথা নাড়ে লাবু, যখন যা দরকার করে দিচ্ছি।

বেশ-বেশ। খুশি হয় হৈমবতী, নিজে তো পড়ে আছি। কিছু দেখতে পারছি না। লাজুক ছেলে। মুখ ফুটে কিছু বলে না। নজর রেখ ওর উপর—

গৌরমোহন রোজ গ্লু'-তিনবার মেয়েকে দেখতে উপরে আসেন, কেমন আছিস হৈম ?

ভালোই তো। তোমরা শুধু-শুবু আমাকে উঠতে দিচ্ছ না বাবা! একটু চলে-ফিরে বেড়াতে আরম্ভ না-করলে কবে যে স্কুলে যাব!

ডাক্তারবাবু তো বলেছিলেন, আরো কয়েকদিন বিশ্রাম নিক— এসব অস্থুখ সারতে সময় লাগে—তোর শরীরের ভিৎ আলগা হয়ে গেছে হৈম—

সামনে-রাখা চেয়ারে বসেন গৌরমোহন, সতু তো অনেকদিন হল গেছে—এখনো একটা চিঠি এল না তার!

কি জানি বাবা।

এ্যাদিনে একটা অন্তত চিঠি আসা উটিৎ ছিল—আমাকে বলেছিল, কাকা আমি গিয়েই আপনাকে চিঠি দেব। আপনি এদিকে গুছিয়ে-টুছিয়ে নেবেন। তারপর স্থবিধেমতো চলে আসবেন।

কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।

তোকে কিছু বলেছিল হৈম ? আমার সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথাই হয়নি। তা' হলে ?

এমন তো হতে পারে বাবা, কাজের তাগিদে সতুদা দ্রে কোথাও চলে গেছে—

আমি বড় উতলা হয়ে উঠেছি রে। মন এখানে আর টিঁকছে না।
সবসময় সেকেন্দ্রারাওয়ের কথা ভাবছি। কবে সেখানে ফিরে
যাব। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে আরেকবার যদি দেখা করতে পারতাম
তা' হলে দাত্বভাইয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। চেয়ার থেকে উঠে
গৌরমোহন স্বগতোক্তি করেন, মানুষ যৌবনে যা করে সারাজীবন
তাই ভাঙিয়ে তার দিন চলে। বেরিয়ে যেতে গিয়ে গৌরমোহন
আবার দাঁড়ালেন, ভাবছিলাম। ইতস্তও করেন গৌরমোহন, তুই
কি বলবি জানিনে। ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যাই।

হৈমবতী অবাক হয়ে গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকায়, বেচে দেবে বাবা!

রেখে গেলে কি আর থাকবে ? বারো-ভূতে লুটে-পুটে খাবে। তা' ছাড়া তোরা আর ফিরতে পারবি বলে মনে হয় না।

দীর্ঘনিঃশাস ফেলে হৈমবতী পাশ ফিরে শোয়, তোমার যা ইচ্ছে—

তোর আপত্তি না-থাকলে আমি একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

হৈমবতীর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে একটার পর একটা সিঁড়ি পার হয়ে নিচে নামতে লাগলেন গৌরমোহন।

হৈমবতীর মনেহল বাবা যেন কতদূর চলে যাচ্ছেন! মা—হেমু সবাইকে ফেলে বাবা বুঝি দূরে চলে যাচ্ছেন। হৈমবতী কি করে যাবে! মাকে ছেড়ে হেমুকে ছেড়ে হৈমবতী তো যেতে পারবে না। তাদের দেখা যায় না ঠিক! হৈমবতী জানে তারা আসে। তাদের চলাফেরা বুঝতে পারে! ভালোবাসার টানে এখনো তারা এ সংসারে জড়িয়ে আছে!

সবাই চলে গেলে তাদের কি হবে ?

হেমন্তে এক-একদিন যখন আবাঢ়-শ্রাবণের মতো মেঘ করে আসে। হু-ছু করে শীতের বাতাস বয়। দে'-শ্লাইয়ের কাঠির মতো ফস্ফস্ করে বিদ্যুৎ জলে ওঠে তখন তো হেনা এই ঘরে এসে ওঠে। মা নেই। দিদি আছে। বাবা আছে। হয়তো তাদের দেখে ভালোলাগে। যেদিন কেউ থাকবে না কাউকে দেখতে না-পেয়ে হেনা হয়তো অবাক হয়ে যাবে। কোথায় গেল তারা—ভেবে কূল পাবে না হেনা। কে আর বলবে, এ বাড়িতে যারা ছিল সবাই সেকেন্দ্রারাও চলে গেছে। ফিরবে না আর। আলো-নেভা অন্ধকার ঘরে তন্ধ-তন্ধ করে খুঁজে বেড়াবে স্বাইকে। দিদি নেই—বাবা নেই—খোকা নেই!

ঘরের তাকে এখনো হেনার ছোটবেলার খেলনা সাজানো।
আমরুদ কাঠের তৈরি পুতুল পাঁচা আর বেড়াল তেমনি দাঁড়িয়ে
আছে। আগ্রা থেকে আনা ঢু'বাক্স পাখি—জবলপুরের ভিড়াঘাট থেকে আনা সেল্খড়ির পোটা সাতেক সাদা ধবধবে হাতি যত্ন
করে তোলা আছে কাঁচের আলমারিতে। আসতে যেতে চোখে
পড়ে। হেনা যেদিন আসে দেখে। তেমনি সাজানো রয়েছে। দেখে
বোধহয় খুশি হয়। সে নেই কিন্তু তার স্মৃতি এ বাড়িতে তেমনি
সাজানো আছে।

সবাই চলে গেলে হেনা হয়তো অভিমানে গাছপালার ভিতর মাথা কুটে মরবে। খুঁজে বেড়াবে দিদিকে! বাবাকে! পাগলি মেয়েটা হয়তো আর কোনদিন এ বাড়িতে আসবে না।

হৈমবৃতীর বুকের মধ্যে ফেনিয়ে-ওঠা কান্না চোখের জল হয়ে ঝরে। শুরে দিন আর কাটতে চায় না! তা' মাস-খানেক হয়ে এল বোধহয় বিছানায় চাঁই নিয়েছে হৈমবতী। বিছানায় আর থাকতে চায় না মন। ইচ্ছে করে সকালের রোদে সিলভার ওকের তলায় গিয়ে বসে।

মাসিমা।

কে ? ফিসফিস করে হৈমবতী। জোরে কথা বলতে পারে না। এখনো দুর্বল।

ঘুমোচ্ছ নাকি মাসিমা ? লাবু পা-টিপে এসে দাঁড়ায়।

নারে। রাতভোর তো ঘুমোলাম। সকালেই আবার ঘুম আসে নাকি?

তোমার চানের সময় হয়ে গেছে কিন্তু—

এর মধ্যে এগারোটা বেজে গেল!

উঠে দেখনা, সূর্য মাথার ওপর—তোমার গরম আর ঠাণ্ডা জল এনে রেখেছি। তাড়াতাড়ি চান করে নাও! আমি ভাত আনছি।

লাবু, বাবার খাওয়া হয়ে গেছে ?

এই তো স্নান সেরে উঠলেন।

খোকা ?

সকাল থেকে তো তার দেখাই পাইনি। কোথায় গেছে কে জানে!

আজকাল তো আমার কাছেও তেমন আসে না।

গৌরমোহন আর হৈমবতীকে খাইয়ে লাবু স্থশান্তকে খুঁজতে বের হল। দেখে, গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে গাছের গায় হেলান দিয়ে বসে আছে।

কী দেখছ অস্থির ?

লাবুর দিকে না তাকিয়ে স্থশান্ত বলে, নীল জানালা দিয়ে পৃথিবীটাকে একটু দেখছি —

খাবার দেরি হয়ে যাবে না ?

যাক গে— মাসিমা কিন্তু রাগ করবে---স্থশান্ত উত্তর না-দিয়ে উঠে গাছের আড়ালে কোথায় সরে গেল। ও কি কোথায় যাচ্ছ ? লাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

শীত চলে যাচ্ছে। তার রাজত্বে বসন্তের হানাদারি স্থুরু হয়ে গেছে। মনেহয় কেউ হয়তো ভুল করে মাঝে-মাঝে দখিন হাওয়ার দরজাটা খুলে দেয় আর অকারণ কোলাহলে বাতাস এসে ডালপালার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আসন্ন ঋতুর সৌরভ বাতাসে গলাগলি করে করে ঘুরে বেড়ায়।

ঝরাপাতার তামা-রঙে গাছের তলা ভরে গেছে। যে সব পাখিরা শীতে ফেরার হয়ে গেছিল তারা আবার আসতে স্থুক্ত করেছে। সেদিন ভোর-রাতে বিনা নেমন্তন্নে একটা কোকিল এসে ডাকতে স্থক় করেছিল। আজ কয়েকদিন তার আর পাত্তা নেই।

घूम जामहिल ना लावुत । जानालात कार्ष्ट जन्नकारत वरमहिल। হঠাৎ দেখে সুশান্ত লম্বা পা-ফেলে জানালার কাছ দিয়ে যাচেছ।

এই অন্থির। অনুষ্ঠ উচ্চারণ করে লাবু।

থমকে গেল ছায়াটা। মুখ তুলে তাকাল জানালার দিকে, কি ? আমি আসব ?

ইচ্ছে হলে আসতে পার।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে লাবু, কি করছ এই অন্ধকারে ? নিজেকে খুঁজছি—। স্থশান্ত হাঁটতে ত্বরু করে দেয়। লাবু বলে, ওমা—তুমি যে আমাকে ফেলে চলে গাচ্ছ? হাত বাড়িয়ে দিল স্থশাস্ত, ধর—

মাথার উপর চাঁদোয়ার মতো টানানো অন্ধকার-আকাশের তলা দিয়ে চু'জনে হাঁটতে স্থুরু করে। আকাশে চাঁদ নেই। খোলা মাঠের উপর আধ-ফোটা একটা আলো স্পষ্ট হয়ে আছে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ?

কি জানি।
খিলখিল করে হেসে ওঠে লাবু, জান না ?
সত্যি জানি না।
হাত ছাড় অস্থির।
কেন ? স্থশান্ত অবাক হয়।
আমার ভয় করছে।

অবাক করলে ! তোমাকে ভয় থেকে মুক্তি দিতে চাই। চল না ছজনে পালাই—সকালে উঠে কেউ খুঁজে পাবে না। স্থশান্ত লাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

আঃ হাত ছাড়। একটু বোধ হয় বিরক্ত হয় লাবু।
স্থশান্ত হি-হি করে হাসে, ছাড়ব বলে ধরেছি নাকি ?
কি যে পাগলামি করছ।

স্থশান্ত যেন খেপে গিয়ে লাবুর হাত ছেড়ে দিল, পাগলামি—। বিড়বিড় করে সে।

লাবু ভয় পেয়ে বাড়ির ভিতর পালিয়ে গেল।

স্থশান্ত সন্ধিত পেয়ে দেখে লাবু নেই। এগিয়ে গেল লাবুর জানালার সামনে। মনে হল দরজাটা ভেঙে দিলে কি হয়। লাবু আর পালাতে পারে ?

দাঁড়িয়ে থেকে স্থশান্ত নিজের ঘরে ফিরে গেল। ঘুম আসে না। অশ্বীরীদের কথা বাতাসে মুখর হয়ে উঠেছে।

সকালে উঠে লাবু স্থশাস্তর থোঁজ পায় না। চা আবার নিচে নিয়ে এল।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করে, দাতু কোথায় লাবু ? সকালে উঠে তো দেখছি না। বেলা হলে ডাক-ঘরে গিয়ে খবর নিয়ে আসত। স্বগতোক্তি করেন গৌরমোহন, সত্যপ্রসাদের চিঠিটা আসছে না কেন কে জানে!

ধূপুরে সকলের খাওয়া শেষ হলে লাবু স্থশান্তকে খুঁজতে বের হল। পুকুরের ধার থেকে গাছপালার অলিগলি আড়াল-আবডাল সব তন্নতন্ন করে খুঁজে হয়রান হল।

সন্ধ্যেবেলা চাঁদ উঠল। ফালি কাটা চাঁদ।

লাবু রান্না চাপিয়ে সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের জনহীন মাঠ অজানা রহস্তের মতো স্পষ্ট হয়ে আছে।

সেদিকে লাবুর মন ছিল না। একটি মানুষের ছায়ার জন্মে অধীর হয়ে থাকে সে। একসময় আবার রাশ্লাঘরে ফিরে আসে। যখন থাকতে পারে না আবার সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। উদাস হয়ে চারদিকে তাকায়! কোথাও সেই পাগল ছেলেটার চিহ্ন নেই।

ঝিঁঝিঁর একটানা ঝিঁ-ঝিঁ যেন নির্জনতার ঘুম-পাড়ানি গান ধরেছে।

লাবু ফিরে গিয়ে সবাইকে খেতে দিল। নিজে খেল। তারপর রাশ্নাঘরের দরজা দিয়ে শুতে যাবার আগে একবার বাগানে নামল।

আজ হঠাৎ কি করে যেন শীতটা একেবারে কমে গেছে।

লাবুর আজ বড় মন খারাপ। সারাদিন তার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। পথে আসতে ইছামতীর খেয়াঘাটে কোথায় যে সে হারিয়ে গেল!

ভয় করে লাবুর বাজিতে মা-বাবার কি অবস্থা দে জানে! ইচ্ছে ছিল না লাবু মা-বাবাকে ফেলে আসে। বাবাই জোর করে বললেন, এখানে থাকলে তোকে বাঁচাতে পারব না। তুই পালা। আমরা রইলাম। না-পারলে আমরাও রওনা দেব। লাবু ছোট ভাই তিতুকে নিয়ে গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে হাঁটা পথে বন্গা সীমান্তের

দিকে এগোল। সারা পথ খাল-বিল জলা-জমি আর বসতি বিরল এলাকার ভিতর দিয়ে হেঁটে ইছামতীর ধার্বে পৌছেছিল। নদীর ওপারে অত্যাচার নেই। রাতের বেলা হুড়োহুড়ির মধ্যে খেয়ায় উঠতে হল। তাড়াতাড়ি খেয়ায় ওঠবার সময় তিতুর সঙ্গেছাড়াড়ি হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে লাবু ডাক দিল, তিতু—

সাড়া দিল তিতু, দিদি উঠেছিস তো ° আমি তো উঠেছি। তুই ? হুঁ। তারপর আর তিতুর সাড়া নেই।

খেয়ার কালি-পড়া হারিকেনে আলোর চেয়ে অন্ধকার ছিল বেশি। কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কে উঠেছে আর কে ওঠেনি! ওপারে পৌছে সবাই খেয়া থেকে নামল—শুধু তিতু নেই।

তিতু—তিতু—তিতু—

সেই চলমান ঋজু-বাঁকা জনস্রোতের কোথাও সাড়া নেই তার। জলে পড়ে গেল নাকি!

সঙ্গী-সাথীরা বলল, জলে পড়লে তো শব্দ হবে— তা'হলে ?

পরের খেয়ায় এসে পড়বে। বলল একজন, আমরা তো আজ এখানে থাকব। এসে পড়বে তার মধ্যে—

সারারাত ঘুমোতে পারে নি লাবু। বিনিদ্র চোখে নদীর পারের দিকে চেয়ে বসেছিল। কতবার খেয়া এপার-ওপার যাতায়াত করেছে তিতু আসে নি।

কিশোরী পিসি বলল, তোর ভাই বোধহয় তোকে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

কি করে জানলে তুমি ?

পথে আসবার সময় আমাকে বলেছিল, পিসি মায়ের জন্মে মন কেমন করছে।

वाभि धमक पिलाम, जूरे वर्ष श्राहिम ना ?

তিতু বলৈ, এতখানি বড় হয়েছি কোনদিন মাকে ছেড়ে থাকিনি পিসি! তিতুর চোখ ছলছল করছিল, আমি বোধহয় তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। দিদিকে তো পার করে দিয়ে গেলাম। এখন তোমরা দেখো।

কিশোরীপিসি একটু থেমে বলে, আমার মনেহয় ও বোধহয় বাড়ি ফিরে গেছে তোর বাবা আর মাকে আনতে।

তা' হলে ? অ-বাক প্রশ্ন করে লারু।
তুই এখন আমাদের সঙ্গে চল লারু—
তারপর ?

তারপর কি আমরাই জানি নাকি ?

মা-বাবা-ভাই! লাবুর মুখে কথা সরে না।

দিনোরীপিসি সান্ত্রনা, দিয়েছিল, এসে পড়বে। সবাই এসে পড়বে। আর আমরাও খবর পেয়ে যাব। বর্ডারে এত লোক চলাচল করছে খবর ঠিক পৌছে যাবে।

বিধবা-বুড়ি তাকে আশ্বাস দিয়ে নিজের ভাইয়ের বাড়ি নিয়ে গেছিল।

ভাই বরদাকান্ত বড় গরীব। মুদিখানার দোকান তার। বিক্রি যত ধার তার থেকে বেশি। লোক ভাল। খুশি মনে লাবুর অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়েছিল!

কিছুদিন বাদে লাবুর মনে হল অযথা বেচারার ঘাড়ে ভার চাপাচ্ছে। নিজের হাত-পা আছে খেটে খেতে পারে। বাড়িতেও তাকে কাজ করেই খেতে হয়।

তারপর এই যোগাযোগ।

কিশোরীপিসির ভাই বরদাকান্ত এই যোগাযোগ করে দিয়ে বলল, তুমি কি পারবে অত কাজ করতে? রোগীর শুশ্রুষা করতে হবে—রাশ্লা-বাশ্লা করতে হবে—সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে— খুব পারব।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন লাবুর চোখের উপর হাত রাখে। কে! চমকে ওঠে লাবু। হাত সরিয়ে হাসে স্থশান্ত। সারাদিন কোথায় ছিলে ? খুঁজতে বেরিয়ে ছিলাম। আমার আগের জন্মের বাড়ি। বাবা— অবাক হয়েঁ লাবু বলে, পেলে ? না। মেলাতে পারলাম না। শুধু গাঁয়ের পাশে-পাশে ঘুরে সংসারের স্থ্রখ-দুঃখ দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তারপর সোজা তোমার কাছে চলে এলাম। মনও তাই চাইছিল। তোমার হাত ধরব অস্থির ? কেন ? এমনি—ইচ্ছে করছে তাই— হাত বাড়িয়ে দিল স্থশান্ত, ধর— স্থশান্তর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয় লাবু! বাগানের ভিতর দিয়ে হাটতে থাকে চু'জনে। পাতার নরম স্থবাস অথির একটা গন্ধের সঙ্গে মিশে ছটফট করে মরছে। চাঁদ প্রায় ডুবে গেছে। তবু অন্ধকার হয়নি। व्यावेलाकी ? কি ? না, কিছু না। তবে যে ডাকলে ? এমনি। মনে হল কিছু বলবে। খুঁজে পাচ্ছিনা কি বলি! অসহায় হয়ে ওঠে স্থশান্তর গলা 🖟 ঘরে চল—সারারাত বাইরে কাটাবে নাকি ?

স্থান্ত তার চকচকে চোখতুটো লাবুর মুখের উপর ধরে। তুর্বোধ্য এক মনের ছায়া সেই মুখে। একটু পরে স্থান্ত নিজেই বুলে, চল—

লাবু বলে, একি তুমি উপরে যাচ্ছ যে—খাবে না ?
দাঁড়িয়ে যায় স্থশান্ত। নিজের মনে কি যেন ভাবছিল সে।
বাগানের কোণ থেকে লিচুফুলের গন্ধ আসে।
হঠাৎ বিশ্রি একটা ডাক শুনে চমকে ওঠে লাবু।

স্থান্ত মুখ তুলে তাকায়। সেই পাখিটা এসেছে। মনেহল পাখিটা স্থদ্র কোন নক্ষত্র থেকে সাদা-পালের নৌকো ভাসিয়ে নেমে এল। অন্ধকারটা যেন জলছবি হয়ে ওঠে।

স্থশান্ত লাফ দিয়ে বাগানের ভিতর নেমে যায়। পাখিটা উড়ছে। গাছপালার উপরে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। সাদা ডানাদুটো কখনো বাতাস কাটছে। কখনো স্থির হয়ে ভেসে থাকছে।

কী চাও ? স্থশান্ত বিড়বিড় করে, কী চাও! পাগলের মতো পাখিটার পিছনে দেড়ে বেড়ায় সে।

লাবু এগিয়ে গিয়ে স্থশান্তকে পিছন থেকে ধরে ফেলে, দৌড়াচ্ছ কেন অস্থির ?

ও হয়তো আমার জন্যে কোন খবর নিয়ে এসেছে— কিসের খবর ? অবাক হয় লাবু!

তা জানিনে। হতাশ হয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে **থা**কে সুশাস্ত।

পাখিটা বাড়ির উপর কয়েকবার ঘুরে মাঠের দিকে উড়ে গেল। অন্থির? স্থশান্তকে ছু'হাতের মধ্যে টেনে নে" লাবু। কী ?

তুমি যার জন্মে ঘুরে মরছ কেউ বোধহয় তোমাকে তা দিতে পারে।

কে সে—জান তুমি ?

বোধহয় জানি।

কী বলছ আমি বুঝতে পারছি.না এ্যাটলাণ্টা।

লাবু স্থশান্তর মুখ তার মুখের কাছে টেনে নিল। স্থশান্ত বিহনল হয়ে চেয়ে থাকে অন্ধকারে। তার চোখতু'টো ছোটছেলের ভয়-পাওয়া চোখের মতো জড়সড় হয়ে থাকে।

অস্থির ?

কী বল--

লাবু তার নিজের ঠোঁট স্থশান্তর ঠোঁটের উপর চেপে ধরে। স্থশান্তর চোখে অন্ধকার হিজিবিজি হয়ে যায়!

সুশান্ত ফিসফিস করে, পাগল হয়ে যাব—আমি পাগল হয়ে যাব! আমাকে ছেড়ে দাও এগটলান্টা—

লাবু কথা বলে না। স্থশান্তর শরীর লাবুর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে। স্থশান্তকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে লাবু। কিছু দেখতে পায় না স্থশান্ত। লাবুর চুলে তার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। চুলের বাসি-গন্ধ নিঃশাস আবিল করে তুলেছে।

তারা-ভরা আকাশের তলায় হু'জন হু'জনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাতাস তাদের শরীরের উপর দিয়ে দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায়। বাগানের সমস্ত ফুল আর পাতা তাদের সৌরভের নির্যাস বাতাসের ঝাপিতে ভরে তাদের নিরাভরণ শরীরের উপর ঢেলে দিল।

শিথিল হয়ে গেছে লাবুর বসন। শরীরী ইভ যেন স্বর্গের বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তন্ন তন্ন করে দেখছে স্থশান্ত। সেও বুঝি স্প্তির আদি মানব!

মালতিপুরে গৌরমোহন সাম্যালের বাড়িটা এখন অন্ধকারে ডুবে আছে।

স্থশান্ত বলে, তোমার হাত দাও— লাবু হাত বাড়িয়ে দিল। স্থশান্ত তার হাতটা নিজের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরে বলে, এসো আমার সক্তে—

আজ আর বাধা দিতে পারে না লাবু। তবু বলে, কোথায় যাব ? মঁহদিবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল দু'জনে।

স্থশান্ত এতক্ষণে লাবুর কোমর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে। কখনো-সখনো লাবুর বুকের উত্তাপ অনুভব হচ্ছে।

মরা চাঁদের আলোয় তু'জনে তু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখে। অপলক বিম্ময় চােুখে-চােখে। লজ্জা নেই।

স্থশান্ত ক্রমশ গাছপালার ভিতরে এগিয়ে গেল লাবুকে নিয়ে। গাছের ডাল পাতার আঙুল দিয়ে আদর বুলিয়ে দিচ্ছে বুঝি লাবুর গায়।

যেখানে লিচুগাছের তলায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে স্থশাস্ত লাবুর উদ্ধত বুকের চুড়োয় মুখ রেখে আণ নেয়। পৃথিবীর কচিঘাসের গন্ধ জড়িয়ে আছে তাতে। সেই অনাআত গন্ধের স্বাদ তার রক্তে খরস্রোতের টান এনেছে। সব ইচ্ছে তাতে ডুবে মরতে চায়!

লাবু কাপছিল। স্থশান্তর গায়ের উপর এলিয়ে পড়ে সে, আমি আমি আর পারছি না অস্থির। থরথর করে তার শরীর।

লাবুকে আর বোঝা যায় না। পাতার অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলেছে!

গায়ের উপর অসংখ্য লিচুফুল ঝরে পড়ছে।

বেপরোয়া এক স্পেনীশ নাবিকের মতো স্থশান্ত উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিল পাল ভূলে।

সমুদ্রের ঢেউ পিছিয়ে এসে আবার আছড়ে পড়ছে তীরের উপর। ছু-একটা অচ্চুট শব্দের গাঙচিল বাতাসে ভর দিয়ে নৈঃশব্দ্যের আথডোবা পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে বসছে।

পাতার ফাঁক দিয়ে তারারা উকি দিচ্ছে। অনবভ কৌতুক

তাদের মুখে। আর কোন সাড়া নেই। এখন নির্দ্ধনতা রূপসী রাজক্তার মতো পালঙ্কে শুয়ে বিনিদ্র প্রহর জাগছে।

অনেকক্ষণ বাদে উঠল লাবু। আবছা ঘামে ভিজে গেছে সে,। অন্থির উঠবে না ? রাত বোধহয় ভোর হয়ে গেল— তুমি যাও। নির্জীব দুটো শব্দ স্থশান্তর ঠোঁটে মরে রইল।

পরদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে গৌরমোহন অবাক। লিচুগাছের তলায় স্থশান্ত ঘুমোচ্ছে। থমকে গেলেন গৌরমোহন, দাত্বভাই কি ব্যাপার তোমার ?

জেগে উঠে স্থশান্ত অপ্রতিভ।

গৌরমোহন স্থশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

স্থশান্ত চোখ মুছে বলে, অনেক রাতে ফিরে দেখি সদর বন্ধ। তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলে—ডেকে কারো সাড়া পেলাম না।

গৌরমোহন বলেন, আমার তো কাল সারারাত ঘুম আসে নি। কোন ডাক আমি শুনতে পাইনি।

কী জানি কেন শুনতে পেলে না! স্থশান্ত উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

গৌরমোহন স্থশান্তর পথের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মাঞা নাড়েন। লিচুতলা থেকে বেরিয়ে তিনি কুয়াসায় পথ হারিয়ে গেটের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন, ফৌননে বেড়াতে যাবেন কিনা—তারপর গুটিগুটি পা বাড়িয়ে বাড়ির দিকে ফিরলেন। হৈমবতীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে তাকে অস্থির করে তুলেছিল। সিঁড়িতে ওঠবার সময় লাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, আমার চা আজ হৈমর ঘরে দিও।

আচ্ছা দাতু।

গৌরমোহনের কাছে সব শুনে হৈমবতী বলে, কি করি বল তো বাবা ওকে নিয়ে ? कि वलव वल।

ওর কথা যত ভাবি তত ভাবনা আসে। এত আশা ছিল ছেলেটাকে নিয়ে—

তুই অস্থস্থ হয়ে যত গণ্ডগোল।

তাই তো দেখছি। আমি পড়ে গিয়ে হয়েছে মুসকিল—কারো কথা শুনছে না। যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটা বিহিত কর বাবা—

কি করা যায় বুঝে উঠতে পারছি না হৈম।

আমার মনে হচ্ছে একটা কিছুতে লাগিয়ে দৈতে না পারলে ওর উন্তট স্বভাব কিছুতে যাবে না।

তেমন স্থবিধে এখানে হবে বলেও তো মনে হয় না হৈম।

ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে বিষম এক যন্ত্রণা! মনে-মনে অস্থির হয়ে ওঠে হৈমবতী।

একটু ইতস্তত করে গৌরমোহন বলেন, ওকে নিয়ে এখানে আশা করবার কিছু আর নেই—

लावू हा पिर्य (शल।

গৌরমোহন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, তুই কি মনে করিস জানি না হৈম ও একেবারে স্প্রি ছাড়া!

চা শেষ করে গৌরমোহন দরজার কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এতদিনেও সতুর চিঠি এল না—চিঠিটা এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যেত—

ধরা গলায় হৈমবতী জবাব দেয়, কী জানি—

গৌরমোহন আর 'কোন কথা না বলে নিচে নেমে গেলেন।
সিঁ ড়িতে গৌরমোহনের পায়ের শব্দে হৈমবর্তার কান্না আসে। বাবা
এখনো সতুদার চিঠির জন্মে বসে আছেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের মতো
সতুদার চিঠিও অলীক হয়ে রইল। সে চিঠি কোনদিন আর এসে
পৌছবে না। অথচ বুড়ো মানুষ শরীরে কুলোয় না তবু সেই চিঠির

জন্মে নিত্যদিন পোষ্টাফিসে গিয়ে হাজির হন। না পারলে স্থশান্তকে । ধরেন।

হৈমবতীর ইচ্ছে করে গৌরমোহনকে বলে দেয়, সতুদার চিঠি আর আসবে না বাবা। মায়া লাগে। পারে না। গৌরমোহনের ভাবনার আশা কর্বার কিছু নেই আর। এ বয়েসে তার ভবিষ্যতের সবটুকু অতীত হয়ে গেছে। মেয়ে আর নাতির ভবিষ্যৎ নিয়েই তার ভাবনা। সেই ভাবনা ভবিষ্যতে তাকিয়ে আলো পায় না। অন্ধকার। সব অন্ধকার। তাই হয়তো হারিয়ে য়াওয়া অতীতের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকেন। সেইদিকে আশ্রেরে জন্মে হাত বাড়ান। সেই আশার ইশারা নিয়ে আসবে সতুদার চিঠি—সেই আশায় হেমন্তের পাড়া-ঝরা ভূখণ্ড উচ্ছল সেকেন্দ্রারাও হয়ে আছে! সেই মিথ্যে ছলনাটুকু সরিয়ে তাকে নিরাশ করতে মায়া লাগে হৈমবতীর।

গৌরমোহনের দোষ কি—হৈমবতী নিজেও অমনি এক আশার উপর ভর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিল। অহরহ এক মিথ্যে প্রত্যাশা তার দিন-রাত্রি ঘিরে ছিল। তার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও তাকে আনমনা করে রেখেছে।

তার মন কতবার রলেছে, স্থরপতি আর ফিরবে না। তবুও সেই আশাকে ঝেড়ে-মুছে মনের শেল্ফে বছরের পর বছর সাজিয়ে রেখেছে।

বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসে হৈমবতী, লাবু ও-লাবু---

লাবু নিচে থেকে সাড়া দিল, যাই মাসিমা—

একবার উপরে আয় তো—

একটু পরে লাবু হৈমবতীর সামনে এসে দাঁড়ায়, কি মাসিমা ?

ছাখ তো খোকা কোথায় ?

দেখছি। স্থশান্তর ঘরের সামনে থেকে ফিরে এসে লাবু বলে, ঘুমোচ্ছে।

এখনো ঘুমোচেছ! আশ্চর্য হল হৈমবতী, সারাদিন ও কি করে লাবু ? সারাদিনে খাওয়ার সময় ছাড়া ওকে তো দেখতেই পাই না। ঘুম থেকে উঠলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস তো— আচ্ছা।

নিজের মনে কথা বলে হৈমবতী, আমি অস্তুস্থ বলে কি ভেবেছে ও!

হৈমবতী হুপুরে ঘুম থেকে উঠে দেখে লাবু তার ঘর গোছাচেছ। বসে-বসে দেখে হৈমবতী। কাজের নিপুণতা আছে। ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে ঝাট দিয়ে বাগান থেকে একগোছা ফুল এনে ফুলদানিতে রেখে হৈমবতীর দিকে তাকিয়ে লাবু বলে, আমি নিচে যাচিছ মাসিমা—কিছু লাগবে ?

হৈমবতী সে কথায় কান না-দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, খোকা চা খেয়েছে ?

ও বোধহয় ঘুমুচ্ছে মাসিমা।
বলেছিলি, আমি ডেকেছি ?
বলেছিলাম। খাবার সময় বলেছিলাম।
কি বলল খোকা ?

ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরে হৈমবতীর দিকে তাকায় লাবু। কিছু ভাবে বোধহয়।

কি বলল ? আবার জিজ্ঞাসা করে হৈমবতী। পরে দেখা করবে।

পরে কেন ?

কি জানি কেন! আমাকে তো তাই বলল।

উঠে বসে হৈমবতী বলে, ছাখ তো খোকা দ র আছে কি না! লাবু খর পায় স্থান্তর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। ঠেলে বোঝা গেল ভিতর থেকে বন্ধ।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে লাবু এসে খবর দেয়, দরজা বন্ধ। । উত্তেজিত হয়ে ওঠে হৈমবতী, এখনি শাসন করা দরকার।

লাবু বলে, আমি যাব মাসিমা!

ছেলের ভাবনা থেকে মুখ তুলে হৈমবতী বলে, আমাকে একটু পরে আরেকবার চা দিয়ে যাস লাবু। সন্ধের পরে দিস।

আচ্ছা।

রান্নার কাজ খানিকটা সেরে লাবু চা নিয়ে আসে, মাসিমা চা এনেছি—

দে। এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল হৈমবতী। হাত বাড়িয়ে চানিল!

মাসিমা বিস্কৃট দেব ?

না। বিশ্বুট দিতে হবে না।

তুমি তো আজকাল কিছু খাচ্ছ না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে হৈমবতী বলে, আলোটা নিভিয়ে দে তো লাবু।

হৈমবতীর ঘরে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আড়ালে স্থশান্তর ঘরে হাজির হল সে। দরজা খোলা। অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছে স্থশান্ত।

এখনো ঘুমোচ্ছ ? লাবুর ফিসফিসে গলা বাতাসে কেঁপে ওঠে।
কে এ্যাটলান্টা ? কখন ঘুম ভেঙে গেছে! তুমি আবার এলে
কেন—মা যদি দেখে ফেলে!

কি আর হবে! লাবু উত্তর দেয়, তাড়িয়ে দেবে। সেই জন্মেই তো আমার ইচ্ছে করে তোমার মায়ের চোখের সামনে থেকে তোমাকে আর কোথাও নিয়ে যাই—

কোথায় নিয়ে যাবে ?
সে কি আমি জানি না চিনি !
মাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না এ্যাটলান্টা।
কেন ?
আমার মায়ের যে কেউ নেই!

আমার কে আছে ?

এক্ষুনি উত্তর দিতে পারছি না। স্থশান্ত মিনমিন করে। গাঢ় অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

আলোটা জেলে দেব অস্থির?

ন্-না না! স্থশান্ত বাধা দেয়, আলো জেল না।

লাবু বলে, আমি যাচ্ছি—

এই। স্থান্ত ডাক দেয়।

কি? সাড়া দেয় লাবু।

আমার কাছে একটু বোস না।

লাবু স্থশান্তর কাছে বসলে তার চুলে হাত রেখে স্থশান্ত বলে, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে বলছিলে ?

এখনই বলি কি করে। তবৈ তুমি না গেলে আমাকে তো চলে যেতেই হবে। আমি কি চিরকাল থাকব নাকি তোমাদের বাড়িতে— তা হলে ?

আমাকে তো যেতেই হবে।

স্থশান্ত বলে, মা আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি রোজই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চাই। পারি নে। সন্ধে হলে মায়ের ভালবাসা আমাকে এই বাড়িতে টেনে নিয়ে আসে। তুমি ছিঁড়ে দিতে পার ?

পারি বোধহয়।

এ বাড়ির কিছু আমি সঙ্গে নেব না। শুধু আমার ছোটবেলার মাউথ-অর্গানটা নেব।

আমি যাচ্ছি এখন। লাবু ছটফট করে, দেরি করলে তুধ ধরে যাবে—

এ্যাটলাণ্টা কয়েকটা দিন সময় দিতে পার ?

কিসের জন্মে ?

ষেদিন নীললিলি ফুটবে সেইদিনই চলে যাব। শুধু একবার জ্যোৎস্না রাতে অন্ধকার আকাশের তলায় নীললিলিকে দেখে চলে যাব। স্থশান্ত সামুনে তাকিয়ে দেখে লাবু নেই। কখন যেন চলে গেছে। উঠে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর একটু এগিয়ে হৈমবতীর ঘরের সামনে যায়।

পায়ের শব্দে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কে রে খোকা নাকি ? হাা মা আমি।

হাারে খোকা কি ভেবেছিস তুই ?

স্থশান্ত শান্ত গলায় উত্তর দেয়, কিছু ভাবিনি তো আমি। এসব কিন্ধ ভালো নয়।

কি মা ?

এই যে তুমি নিজের ইচ্ছে মতো যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াচ্ছ। কিছু করি নি তো মা।

সারাণিনে মাকে একবার তোর দেখবারও সময় হয় না! এত কি কাজ তোর শুনি ?

কি জানি। অস্ফুট উত্তর দেয় স্থশান্ত।

তোদের খাওয়াতে গিয়ে আমার হাড়-মাস কালি হল। অস্তথে পড়লাম। আর সারাদিনে একবার চোখের দেখাটাও দেখতে আসিস না! কি করে যে আমার দিন কাটে আমিই জানি! চোখের সামনে অতবড় একটা কাগু ঘটে গেল মুখ ফুটে একটু কাঁদতেও পারলাম না। আর তুই—একটু দয়ামায়া নেই তোর! একদণ্ড মায়ের কাছে বসতেও পারিস না! একসঙ্গে অনেকগুলোকখা বলে হাপাতে থাকে হৈমবতী।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে স্থশান্ত। একটু পরে বলে, মা আমি চা খেতে যাচ্ছি—স্থশান্ত রেলিংয়ে হাত রেখে অন্তমনস্ক ভাবে নিচে নামতে থাকে। মনে হয় হৈমবতীর অনুযোগ তাকে দোলা দিয়েছে।

খোকা অ-খোকা শোন বলছি। পরে শুনব মা। স্থশান্তর পাশ দিয়ে উপরে উঠে এল লাবু, মাসিমা আরেকবার চা দিতে বলেছিলে—দেব এখন ?

লাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে হৈমবতী। তারপর চোখ নামিয়ে বলে, না।

স্থশান্ত নিচে থেকে চেঁচাতে থাকে, আমার চা ক্লোথায়— আমার চা—

যাও, নিচে গিয়ে খোকাকে চা দাও—

গুম হয়ে বসে থাকে হৈমবতী। রাতে গৌরমোহন উপরে এলে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, বাবা তোমার চিঠি এল ?

হতাশ হয়ে গৌরমোহন উত্তর দেন, না।

আমি ভাবছি—

তুই আবার কি ভাবছিস ? গৌরমোহনের চোখ ত্র'টো হৈমবতীর মুখের উপর নিশ্চল হয়ে থাকে।

ভাবছি, একটু দম নেয় হৈমবতী, চিঠি আস্থক না-আস্থক চল তুমি আর আমি সেকেন্দ্রারাও চলে যাই—

তোর এই শরীরে!

আমি তো এখন স্বস্থ হয়ে গেছি—

বিষণ্ণ একটু হাসি গৌরমোহনের মুখে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঘর-বাড়ি ?

কেন, খোকা দেখবে।

ওই পাগল ছেলের উপর ভার দিয়ে যেতে চাস ?

কি আর করব বল! সারাজীবন তো পরের দিকে তাকালাম—
নিজের দিকে একটু না-হয় তাকাই এখন। খোকা তো তার নিজের
ইচ্ছে মতো চলছে। যা খুশি তাই করছে। পরে কি করবে কে
জানে। এমন ছেলের পর তো ভরসা রাখতে পারি না বাবা—

হৈমবতীর রকম-সকম বুঝতে পারেন না গৌরমোহন। পরে বলেন, তুই আগে স্কুস্থ হয়ে ওঠ তারপর যা হয় ভাবা যাবে— চা খেয়ে উঠে এল স্থশাস্ত। মায়ের ঘরে দরজায় দাঁড়িয়ে আড়চোখে গৌরমোহন আর হৈমবতীকে দেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

গৌরমোহন আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠলেন। বাঝ, যাচ্ছ নাকি ?

হ্যা রে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও—

অন্ধকার ঘরে একলা বসে হৈমবতী স্থশান্তর কথা ভাবে। মনেমনে তার অভিমান আরো গভীর হয়। হঠাৎ নিজেকেই যেনবলে, ও যদি নিজের মতো থাকতে চায় তো তাই থাক।

নিজের ্ঘরের জানালায় এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে স্থশান্ত। ঘুম আসে না। ইচ্ছে করছে লাবুকে গিয়ে ডাকে। মায়ের ঘরের আলো না-নিভলে বেরুতে পারে না। অথৈর্য রাভ অনেকখানি পার করে তবে হৈমবতীর ঘরের আলো নেভে।

সুশান্ত আর দেরি করে না। নিঃশব্দে সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাবুর ঘরের দরজায় হাজির হয়। ভেবেছিল খোলা থাকবে। অবাক হয়ে দেখে দরজা বন্ধ। সদর পার হয়ে লাবুর জানালার কাছে গিয়ে বলে, দরজা বন্ধ কেন খোল না একবার—

লাবু সাড়া দিল না।

সুশান্ত আবার ডাকে, দরজা খোল—দরজা খোল এ্যাটলাণ্টা!
—ঘুম আসছে না কিছুতে— তোমার কাছে একটু বসব।
লাবু এবারও কোন সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে অধৈর্য হয়ে স্থশান্ত তারের বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। মালতিপুরের মাঠ আজকে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথায় যাবে ঠাহর করতে পারে না স্থশান্ত। তবু অকারণে এলোমেলো ভাবে ঘুরে আবার ফিরে আসে। দেখে, দরজার সামনে লাবু দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ঘুম ভেঙে গেল নাকি লাবু ? স্থশান্তর গলার স্বর কেমন যেন বেস্করো।

তোমার জন্মে ঘুমোবার উপায় আছে নাকি!

লাবুর হাত ধরে টানৈ স্থশান্ত, চল না একটু পুকুরের ধারে গিয়ে বসি—

এত রাতে!

বিশ্বাস কর, এত কথা জমে আছে তোমাকে না বলে শান্তি পাচিছ না।

হাই তোলে লাবু, আমার ঘুম আসছে অস্থির—কাল ব'লো— কাল তো আমি নাও থাকতে পারি ?

যাবে কোথায় ?

সে কথা কেউ বলতে পারে নাকি!

মাসিমা কিন্তু তোমার উপর রেগে গেছে অস্থির।

মা ? ফিস ফিস করে স্থশান্ত, তা রাগ করতে পারে। তার ছেলেটাকে তুমি পর করে দিচ্ছ—দিচ্ছ না ?

কি জানি। অনেক রাত হয়ে গেছে অস্থির। এখন ঘুমোতে যাও—

তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

একটুও না। অনেক বড় ভয় পার হয়ে তোমার কাছে আসতে পেরেছি—

তা' হলে—

আজ থাক। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল লাবু।

স্থশান্তর মনের মধ্যে কি রকম একটা জ্বালা ফসফরাসের মতো জ্বলে ওঠে। সে ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি য়াবে ন। আমার সঙ্গে ?

ना।

যাবে না ? স্থশান্তর গলা যেন হঠাৎ ধারাল হয়ে ৬ঠে।

যে হিংস্র জন্তুটা মাঝে-মাঝে স্থশান্তর মনে দেখা দেয় সে বোধহয় গভীর অবচেতন থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, চল বলছি। লাবুর হাত চেপে ধরে সে।

লাবুও ফুঁসে ওঠে, হাত ছাড় বলছি—আঃ, ভেঙে ফেলবে নাকি ? লাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে স্থশান্ত বলে, জোর কর্মছিলে তাই। জোর একদম সইতে পারি না। অন্ধকারেও স্থশান্তর চোখ তু'টো ধক্ধক্ করে জলে। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল সে।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে লাবু। ভয় করে তার। এ যেন অন্য স্থশান্ত। স্থশান্তর ছায়া বেড়া ডিঙিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকা মাঠের বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় হারিয়ে গেল!

তার, লম্বাটে অলৌকিক ছায়া-ছায়া শরীরটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাবু। দাঁড়িয়ে ভাবে, রাত্রির অন্ধকারে একলা কি খুঁজে বেড়ায় স্থশান্ত? মালতিপুরের মাঠে কোন গুপুধনের নেশা স্থশান্তকে ঘুমভাঙা হাতছানি দিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায়।

ঘরের দিকে ফিরতে গিয়ে লাবু ভাবে, কাল মাসিমাকে বলতে হবে তোমার ছেলের কি যেন হয়েছে!

পরদিন তুপুরের পর গৌরমোহন হৈমবতীর ঘরে এসে হাজির, হৈম জেগে আছিস নাকি ?

বই পড়ছিল হৈমবতী। বলল, ঘুমোই নি বাবা।
ছুপুরে ঘুমোলে শরীর বড় খারাপ হয়।
হাসে হৈমবতী, তাই বুঝি তুমি রোজ ছুপুরে ঘুমোও ?
বুড়োমানুষের আবার ভালো মন্দ কি!

অত ঘুমোলে সবারই শরীর খারাপ হয়। ইদানীং দেখছি তোমার ঘুম যেন বেড়েই যাচ্ছে। আমি যখনই বলি, ও লাবু দান্নকে একটু ডেকে দে তো—। লাবু নিচে থেকে উত্তর দেয়, দাচু তো এখন ঘুমোচেছ—

আমি বলি, বলিস কি—এই তো ঘুম থেকে উঠল।
গৌরমোহন উত্তর দিতে পারেন না। বলেন, অই রাতে তো
তেমন ঘুম-টুম হয় না তাই সকালের দিকে একটু ঝিম আসে। বয়েস

হোক দেখবি তোরও ওমনি হবে। যাক গে—এই চিঠিটা পড়। হৈমবতীর দিকে চিঠি এগিয়ে দিয়ে গৌরমোহন বলেন, সতুর উত্তর না পেয়ে দড়্গড়্জীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর দিয়েছেন। পড়ে ছাখ একবার—

চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে থাকে হৈমবতী।
গৌরমোহন হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।
চিঠিটা পড়ে গৌরমোহনের হাতে ফিরিয়ে দেয় হৈমবতী।
তুই কি বলিস হৈম ? হৈমবতীর দিকে আগ্রহে ঝুকে পড়েন

আমি কি বলব বাবা।

উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন গৌরমোহন, তুই বলবি নে তো কে বলবে শুনি ? একটা কিছু তো লিখতে হবে ? সতুর অবশ্য কোন খবর নেই। সে বহুকাল সেকেন্দ্রারাও যায় নি। যা হোক দড়্গড়জী তো লিখেছেন, দাতুর চাকরির অভাব হবে না। সেকেন্দ্রারাও মেয়ে মুলে তোরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুই বললেই আমি একটা উত্তর লিখে দি। কবে নাগাদ গিয়ে পৌছতে পারব সেটাও লিখে দেবখন।

আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। একটু ভেবে দেখি। এর মধ্যে আর ভাববার কি আছে ?

হৈমবতী মৃত্রস্বরে বলে, ভাববার অনেক কিছু আছে বাবা। এত আশা করে গিয়ে কিছু যদি না-হয় তবে কোথায় দাঁড়াব সেটা ভেবে দেখতে হবে না ? মাথা নাড়েন গৌরমোহন, তা' বটে—
তুমি কি বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাও ?

এখনি করা বোধহয় ঠিক হবে না। ওখানে গিয়ে বুঝে-শুনে তারপরে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। সেকেন্দ্রারাও যাবার কথায় তার মন যেন হঠাৎ উতলা গ্রেওঠে। মনে হয় পরবাস থেকে যেন ফিরে যাবার ডাক এসেছে। মনে-মনে অশ্রুত সেই ডাক শব্দের নৃপুর বাজিয়ে যায়।

গৌরমোহন বলেন, ইচ্ছে করে আরেকবার মথুরা-রন্দাবনে যাই।
এগাদুর থেকে তো যাওয়া সম্ভব নয়। সেকেন্দ্রারাও গেলে একবার
যাব। হাতরাশ ধর্মশালায় থাকব দিনকয়েক। তোর মা আর
আমি সেই কতকাল আগে একবার মথুরা-রন্দাবন ঘুরে এসেছিলাম।
ঘারকানাথের মন্দিরের কাছে একটা মেঠাইয়ের দোকানে খর্চনা
পেড়া দেখে তোর মা অবাক। আমায় বলল, ই্যাগা পরেতের পরে
সাদা ফিতের মতো ঢেলে রাখা ওগুলো কি ?

আমি বললাম, পেড়া—খাবে নাকি ? প্যাড়া আবার অমনি হয় নাকি !

চুধের সর শুকিয়ে ফিতের মতো করে কেটে অমনি সাজিয়ে রেখেছে। বললে, ওরা তৈরি করে দেবে। বলব ?

বলতো দেখি—। তোর মায়ের মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব। দোকানদারকে বললাম, 'ঢাই শ' খর্চনা পেড়া।

সাদা ফিতের মতো দুধের সর ওজন করে একটা পিতলের পাত্রে ঢেলে গাজিয়াবাদের গোলাপজল আর সফেদ চিনি মেখে দিল। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গেলেন গৌরমোহন, খ্ব ভালো লেগেছিল তোর মায়ের। সেকেন্দ্রারাও ফিরে কতবার বলেছে, ওদিকে গেলে আমায় খর্চনা পাঁাড়া এনে দিও না ? কতবার গেছি। বলেও দিত তোর মা। মনে থাকত না। তোর মায়ের আরো অনেক ইচ্ছের

মতো এটাও মেটাতে পারি নি। শেষের দিকে গৌরমোহনের গলা একেবারে খাদে নেমে গেছিল।

হৈমবতী এতক্ষণ নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে গৌরমোহনের দিকে তাকাল, বাবা—
উ।

তোমার বোধহয় মনে আছে মায়ের অস্থাখের সময় একবার মথুরার হাসপাতালে ছিল। মাকে দেখবার জন্মে আমাকে হাতরাশ ধর্মশালায় রেখে এসেছিলে। ম্যানেজার মুথুজ্যেমশাই আমার দেখাশোনা করতেন—

সপ্তাহে চু'দিন করে যেতাম আমি। খুব মনে আছে আমার।
সেই সময় একদিন মাকে সকালে দেখে আসছি। মা আমাকে
ডেকে বলল, হৈম তোর কাছে পয়সা আছে ?

মাথা নাড়লাম আমি, আছে।

আমার খর্চনা পাঁড়া খেতে ইচ্ছে করছে রে—পারবি এনে দিতে? ডাক্তাররা যদি বকে?

মা বলল, ঈস্ জানতে পারলে তো—তুই আমাকে লুকিয়ে এনে দিবি—পারবি না ?

খুব পারব। আমি উত্তর দিলাম, বিকেলে আসবার সময় নিয়ে আসবখন—

উ-ন্ত্রঁ, আমার খেতে ইচ্ছে করছে এখন আর তুই আনবি বিকেলে! যা, দৌড়ে যাবি আর আসবি—একটু থেমে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। তারপর হেসে বলে, এনে দিয়েছিলাম—

আমাকে তো বলিস নি কোন দিন!

মা যে কাউকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছিল। তারপর আর মনেই ছিল না। তুমি আজ বললে, তাই মনে পড়ল।

ভালো-ভালো। উঠে দাঁড়িয়ে গৌরমোহন বলেন, শুনে ভারি আনন্দ হল হৈম। নিচে যাচ্ছ নাকি বাবা ?

বসিগে একটু--লাবু আবার একলা আছে।

গৌরমোহন চলে যাবার পর পালক্ষের বাজুতে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। চোখের সামনে শীতের সূর্যাস্ত হঠাৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

মাসখানেকের বেশি হৈমবতী বিছানায় শুয়ে। কি মনে হল খাট থেকে নেমে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। শরীরে কোন দুর্বলতা নেই। বেশ ঝরঝরে মনে হয় নিজেকে।

জানালার কাছ থেকে সরে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় হৈমবতী।
সিঁড়ির কাছে গিয়ে লাবুকে ডাক দেয়, লাবু-আজ আমাকে বিকেলের
চা দিতে ভুলে গেলি নাকি!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে লাবু, তাই তো মাসিমা—একেবারে ভুল হয়ে গেছে! এখন এনে দেব ? সিঁড়ির কাছে হৈমবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাবু অবাক হয়ে যায়, মাসিমা তুমি উঠেছ ?

কতদিন আর শুয়ে থাকব বল ?

ডাক্তারের যে নিষেধ আছে—

ডাক্তাররা তো যা খুশি তাই বলে। ওদের কথা শুনতে গেলে সারা জীবন আমাকে শুয়ে থাকতে হবে। তুই বরং আমাকে হালকা লিকারের চা এনে দে—

লাবু তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থেকে বলে, মাসিমা তোমাকে উঠতে দেখে কিযে আনন্দ হচ্ছে কি বলব! এসে অবধি তো তোমাকে শুয়ে থাকতেই দেখছি—যাই চা নিয়ে আসি—

ঘরে ফেরে হৈমবতী। খাটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে জানালার গায় গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠের ওপর এলিয়ে থাকা রেললাইনের উপর চোখ পড়ে। মনের মধ্যে কুগুলী পাকিয়ে থাকা সেই ভয়ংকর দিনের ঘটনা সাপের মতো নড়াচড়া করতে থাকে। জানালা থেকে ভন্ন পেয়ে সরে আসে হৈমবতী। তার মনেহয় চোখের সামনে হয়তো সেই ঘটনাটা আবার ঘটে যাবে।

মাসিমা চা। লাবু চা এনে টেবিলে রাখে, তোমার হাতে দেব ? পিছন ফিরে লাবুকে দেখে হৈমবতী বলে, টেবিলেই রাখ। লাবু একটু দাঁড়িয়ে বলে, আর কিছু দেব—ছু'একটা বিশ্বুট ? না।

লাবু কথা না-বলে নিচে নেমে এল। নিচে এখন কেউ নেই। গৌরমোহন চা খেয়ে স্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন।

এই ফাঁকে বিকেলের কাজে ফাঁকি দিয়ে লাবু স্থশান্তর খোঁজে বের হল। সারাদিনে তার কোন পাতা নেই! গত রাতে স্থশান্ত লাবুর দরজায় হানা দিয়ে গেছে। দরজা খোলে নি লাবু। জানালা থেকে কথা বলেছে, কি চাই তোমার ?

কিছু না। শুধু তোমার কাছে একটু বসব।
লাবু হেসেছে, কাল এস। অঢেল সময় দিতে পারব।
এ্যাটলান্টা প্লিজ, দরজাটা একটু খোল।
না। লাবু জানালা থেকে সরে এসেছে।
মাঝরাতেও স্তশান্ত এসেছে। ডেকেছে। সাড়া পায়নি লাবুর।

'লাবুর ইচ্ছে করেছিল সাড়া দেয়। বলে, কি বলছ বল—কিছু চাই নাকি-

স্থশান্ত হয়তো উত্তর দিত, তোমাকে—তোমাকে—তোমাকে চাই! বিরক্ত লাবু তাই আড়াল থেকে দেখেছে, স্থশান্ত হিংস্র জন্তুর মতো ছটফট করতে-করতে একবার বাগানের ভিতর গেছে আবার বেরিয়ে এসেছে।

আজ সকালে উঠে দেখে স্থশান্ত উধাও। হয়তো বিকেলে ফিরতে পারে। তাই খুঁজে দেখতে বেরিয়েছে।

তবে লাবু বুঝেছে এই সংসার-ছাড়া মানুষকে পোষ মানানো তার কাজ নয়। তার মা পারেনি। আর কেউ পারবে কিনা সন্দেই। স্থশান্তকে দেখলে মায়া লাগে। এই অস্থির অনাত্মীয়কে আত্মার খুৰ কাছাকাছি পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, ভালোবেসে তার সব অস্থ নিরাময় করে। আবার ভয় করে। সে চেফ্টা করতে গেলে স্থশান্তর মনের সংক্রামক অস্থগুলো যদি তাকে পেয়ে বসে!

বাগানের ভিতর থেকে একবার ঘুরে আসে লাবু। তারপর সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাছটা কুঁড়িতে ভরে গেছে। ডালপালার ভিতর দিয়ে চিরকালের এক-বয়সী সন্ধ্যাতারার মুখ দেখা যাচেছ।

স্থশান্তকে এখন যদি পাওয়া যায় তো লাবু বলে, অন্থির তোমার জন্মে একটু সময় চুরি করে এনেছি।

দোতলার জানালায় হৈমবতীর গলা শোনা গেল, বাবা ফিরেছে লাবু ?

না মাসিমা।

খোকা ?

দেখছি নাতো কোথাও।

কোথায় যে সব যায়! জানালা থেকে সরে গেল হৈমবতী।

ক্যেকদিন পরে গৌরমোহন আবার হৈমবতীর কাছে কথা পাড়লেন, কিছু ভাবলি হৈম ?

কি ব্যাপারে বার্বা গ

সেই যে দড়্গড়ঁজীর চিঠিটার কথা তোকে বলেছিলাম ? কিছু একটা উত্তর তো দিতে হবে যা হোক।

ভাবছি। আনমনা হয়ে উত্তর দেয় হৈমবতী। ভাবছি তো বাবা। ভেবে তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

এত ভাববার কি আছে বল দেখি হৈম! এমন করে এখানে কি বেঁচে থাকা যাবে হৈম? তোর ছেলেটাকে একটা চাকরিতে বসাতে না পারলে ও একেবারে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। তোর এই শরীরে একলা আর টেনে উঠতে পারবি এমন তো মনে হয় না। আমি থাকতে-থাকতে তোদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে না-পারলে মরেও শান্তি পাব না। গৌরমোহন তার মনের সব কথাগুলো বলতে পেরে যেন স্বস্থি পান। এবার কিছু-একটা উত্তরের প্রত্যাশায় হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে হৈমবতী অস্পষ্ট উত্তর দেয়, দেখি---

দেরি হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। শীত কমে গেছে। যেতে এখন বিশেষ অস্ত্রবিধে হবে না।

বেশি আবার গরম পড়ে গেলে বুড়ো বয়সে সহা করা মুসকিল হবে!

আর একটু ভাবি বাবা। কাল-পরশু যা হোক একটা কিছু ঠিক করে ফেলব।

যা করবি তাড়াতাড়ি কর। সময় হয়েছে। স্থযোগ হয়েছে। দেরি করলে আবার কোন বাধা এসে দাঁড়ায় কে জানে!

সারাদিন উন্মনা হয়ে থাকে হৈমবতী। অসহ এক ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। এর হাত থেকে মুক্তি নেই। হাঁা কি না কিছু একটা বলতে হবে। অথচ কিয়ে বলবে বুঝে উঠতে পারে না! যে সেকেন্দ্রারাও হারিয়ে গেছে তাকে কি আর খুঁজে পাবে! সারা দিন সারারাত ভাবে। ভেবে আর কূল পায় না!। চারদিকে অথৈ!

জানালার ফ্রেমে সূর্যাপ্ত ছবি হল। আবার সেই ছবি অন্ধকারে মুছে গেল। বাতাসে পাতা-পত্তরের মরমরানি বেজেই চলেছে।

নিশ্চল হয়ে বসে থাকে হৈমবতী।

এর মধ্যে লাবু ওভালটিন নিয়ে উপরে আসে—রাত্রের খাবার দিয়ে যায়।

তবু হৈমবতী ওঠে না। বসে থেকে তার সময় কেটে যায়। একসময় রাত গভীর হয়। বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়। রাশ্লাঘরে দরজা পড়ে। গৌরমোহনের ঘরে দরজা দেবার শব্দ শোনা যায়।

লাবু উপরে এল, মাসিমা তোমার ছেলে এখনো ফেরেনি। দরজা কি খোলা রাখব ?

হৈমবতী বলল, খোলা রেখে আর কি হবে বন্ধ করে দে। লাবু নেমে যাচ্ছিল! হৈমবতী ডাকল, এই লাবু তোকে কিছু বলে গেছে খোকা ?

সকালে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছ দিনরাত ? বলল, আমার জন্মের আগের বাড়িটাকে খুঁজে বের করবার জন্মে উঠে পড়ে লেগে গেছি। তাই দেখা পাচ্ছ না।

বাড়িটা পেলে নাকি ?

পাব বোধহয়।

আমি হেসে বললাম, খবরটা আমরা পাব তো ?

বলল, আমি হয়তো দিতে আসতে পারব না তবে মনে-মনে জানতে পারবে।

সব শুনে ভুরু-কুঁচকে হৈমব গী বলে, হুঁট ! মাসিমা দরজাটা গু' হলে বন্ধ করে দি গে ?

স্থান্তর জন্যে কি রকম একটা ব্যথা বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে, না-রে লাবু দরজাটা খুলেই রাখ। পাগল ছেলে 'সারাদিন বাদে ফিরে যদি দরজা বন্ধ দেখে বড় কফ্ট পাবে। হয়তো সারা দিন কিছু খায় নি, রাতেও কিছু জুটবে না।

লাবু নিচে নেমে গেল।

মালতিপুরের সান্তাল বাড়ি এখন নিঃসাড়।

হৈমবতীর চোখে ঘুম নেই। রাতের বিনিদ্র প্রহর অত্যস্ত যন্ত্রণাতুর।

হঠাৎ নিচে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হৈমবতী সজ্জাগ হয়ে ওঠে। আশা করছিল শব্দটা উপরে উঠে আসবে। তার দরজার সামনেও আসতে পারে। এমন কি কেউ তাকে মা বলে ডাকতেও পারে।

অন্ধকারে শব্দটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। হৈমবতীর মনে হল শোনার ভুল। হয়তো হাওয়ার ছলনা।

লাবু রোজ শুতে যাবার আগে আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধে। এ তার অনেকদিনের অভ্যাস। পরিপাটি করে চুল বেঁধে মনে হল স্থশান্ত পাশে থাকলে হয়তো বলতো, ফুল এনে দেব বাগান থেকে ?

কেন ?

তোমার থোঁপায় দেবে বলে।

এরপর কি উত্তর দিত লাবু ভেবে উঠতে পারে না। বোধহয় বলত, দাওনা এনে দাও। হয়তো বলত, কি হবে ফুল দিয়ে? এখন তো শুয়ে পড়ব।

আয়নায় আরেকবার নিজের মুখ দেখে মুগ্ধ হয় লাবু। তারপর উঠে আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে মনে ২ল, আরে দরজাটা তো দেওয়া হয়নি! বিরক্তির সঙ্গে আবার উঠে বসে।

দরজা দিয়ে এলোমেলো শীত-শীত বাতাস আসে।

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে দেখে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। চমকে ওঠে লাবু। ফিসফিসিয়ে বলে, কে—কে ওখানে ?

আমি। স্থশান্ত উদাস গলায় শব্দটা ছুঁড়ে দিল।

তুমি! অবাক হল লাবু, তুমি এত গান্তিরে কোণা থেকে?

আপাতত মাঠ থেকে—।

সারাদিন কোথায় ছিলে ?

कानि ना।

না জান ভালো। রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। খেয়ে নাওগে। স্থশান্ত একথার কোন উত্তর দিল না। অন্ধকারে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

ভাবছি।

কি ?

কে যেন আমার কানে-কানে বলল, এখন বাড়ি গেলে এ্যাটলান্টার মরা-মুখ দেখতে পাবে। যাও শিগ্ঘির যাও। তার মুখের উপর একরাশ সূর্যমুর্থী ছড়িয়ে দাওগে—

আমি বললাম, সূর্যমুখী এই শীতে কোথায় পাব!

বলল, দেখ গে তোমার বাগানে সূর্যমুখী ভরে আছে। একটু থামে স্থশান্ত। তারপর স্বগতোক্তি করে, আমি ভাবলাম আগে তোমার মরা-মুখটা দেখে আসি পরে বাগান থেকে ফুল তুলে আনব।

তুমি পাগল নাকি!

কাদ-কাদ হয়ে যায় স্থশান্তর গলা, এসে দেখলাম আয়নায় তুমি মুখ দেখছ। সূর্যমুখী ফুল দিয়ে তোমার মরা-মুখটা ঢেকে দিতে পারলাম না!

এইসব অসংলগ্ন কথার কি উত্তর দেবে লাবু বুঝে উঠতে পারে না।

হঠাৎ স্তশান্তর গলার স্বরটা থমথমে হয়ে গেল, ভুল করেছ। আমার মনে হচ্ছে দরজাটা খুলে রেখে বড্ড ভুল করেছ।

লাবু স্থশান্তর রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে যায়। শোন, একবার এদিকে শোন। স্থশান্ত লাবুকে ডাকে। বল না শুনতে পাচ্ছি।

কাছে এস। স্থশান্ত নিজেই লাবুর দিকে এগিয়ে যায়। আলো জালব ? লাবু জিজ্ঞাসা করে!

না-না। আলো জেল না।

কেন ?

এন্ন আমাকে দেখলে তুমি ভয় পাবে। স্থশান্তর গলার স্বরটা কি রক্ষ কাঁপা-কাঁপা। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এসে লাবুকে চেপে ধাে সে, এই তাে তুমি! তােমার জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যেতে পারছি না। তুমি আমাকে টানছ। কতদূরে চলে গেছিদাম আবার ফিরতে হল। তাই ভাবছি তােমাকে এমন কিছু করে যই যাতে আমাকে আর ফিরতে না হয়—

এসব কিবলছ তুমি অস্থির!

কি জানি কি বলছি!

ছেড়ে দাও আমাকে! লাবু বাধা দেয়।

তা' বোধহয় পারব না। স্থশান্তর গলার স্বর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্থশান্তর হাত ত্ব'টো লাবুর কাঁধ ছেড়ে গলার কাছটা চেপে ধরে।

আঃ, ছেড়ে দাও অস্থির! আ্মার দমবন্ধ হয়ে আসছে—ছেড়ে দাও বলছি। স্থশান্তর কঠিন আঙুলগুলো ক্রমশ লাবুর গলায় বসে যায়। বাধা দিতে গিয়ে ছটফট করে লাবু। তার গলা থেকে এক-আধটা শব্দ কখনো বেরিয়ে আর্তনাদ করে উঠছিল। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ে লাবু।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জলে উঠল।

খোকা! হৈমবতী সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, খোকা—

মা! লাবুকে আচমকা ঠেলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় স্থশান্ত। তার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠে এলে নাকি ?

দেয়ালে ঠেস দিয়ে কান্না চাপতে গিয়ে কাঁপে লাবু। যন্ত্রণার শব্দ তার গলায়। নিঃশব্দ তার শরীর। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। একরাশ চুল এসে ঢেকে দিয়েছে।

की कत्रिं लि जूरे नातूरक ?

কিছু না—কিছু না। স্থশান্ত অসংলগ্ন পুনরার্ত্তি করে, কিছু না তো।

আমার কাছে আয় খোকা ? আমাকে ছুঁয়ো না মা। আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছ। লাবুর দিকে তাকায় হৈমবতী। সে কাঁদছে।

মা আমাকে ডেকো না—আর ডেকো না আমাকে। দরজার বাইরে ছুটে গেল স্থুশান্ত। থরথর করে কাঁপছিল তার গলা, এবার বোধহয় সত্যি পাগল হয়ে যাব।

হৈমবতী পিছন ফিরে দেখল বাইরের অন্ধকারে ঝঁপ দিল সে। খোকা—এই খোকা শোন বলছি ? ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায় হৈমবতী। ভরা নিশুতির জোছনায় মালতিপুরের মুখ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

স্থান্তকে কোথাও খুঁজে পেল না হৈমবতী। হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল সে। হৈমবতীর ব্যাকুল চোখ ছুটো অন্থির আশক্ষায় স্থির বেদনা হয়ে থাকে।

লাবুর কাছে এগিয়ে হৈমবতী সম্নেহে তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বলে, রাগ করিস নে লাবু। উপরে চল আমার ঘরে শুবি।

তু'জনে নির্বাক অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে রইল। বোঝা গেল না কে ঘুমিয়েছে আর কে ঘুমোয় নি। মাঝে-মাঝে হৈমবতীর মন্থর দীর্ঘ নিঃখাস রাত্রির নির্জনতাকে বিষয় করে তুলছিল।

লাবুর চোখে এতটুকু ঘুম ছিল না। সে আর শুয়ে থাকতে পারল না শেষে। উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যদি স্থশান্ত ফিরে না আসে। তার জন্মে লাবুর মন কেমন করছিল।

সকালে উঠতে দেরি হল হৈমবতীর। সামনেই বসেছিল লাবু! নিচে নামেনি সে।

ডাকিস নি কেন—কত দেরি হয়ে গেল উঠতে ! লাবু কোন উত্তর দিল না। আজই চলে যাবি না কি ? তুমি যা বলবে— আমি আর কি বলব! সবই আমার কপাল! তবু কাল যে সময়মতো হাজির হতে পেরেছি এই আমার ভাগ্য। ও যে কি করে বঁসত কে জানে! তোকে আর রাখতে সাহস পাই না লাবু।

তোমার আর দোষ কি মাসিমা!

তবু তো আমার ছেলে! ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম। ওযে এমন হবে কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি!

অনেকক্ষণ বসে থেকে লাবু নিচে নেমে গেল।

হৈমবতী বেরিয়ে স্থশান্তর ঘরে উকি দিল। কাল রাতে সে আর ফেরে নি।

নিজের ঘরে আসতে গিয়ে হৈমবতী সিঁ ড়ির কাছে দাঁড়াল একটু। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কিছু। তারপর এক-পা ছু'-পা করে নিচে নেমে গেল।

গৌরমোহনের দরজা ভেজান ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখল গৌরমোহন নেই।

পিছনে গৌরমোহনের গলা পাওয়া গেল, এত সকালে তুই আবার নিচে নেমেছিস কেন হৈম ?

কথাটা ভোমাকে বলতে এলাম।

কিসের কথা ?

সেই যে তুমি সেকেন্দ্রাও যাবার কথা বলেছিলে—আমার আর আপত্তি নেই। তুমি ব্যবস্থা করতে পার।

গৌরমোহন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তুই মত দিচ্ছিস! আমি তো মনে করেছিলাম তোর মত হথে না। ভাবছিলাম, আজই দড়গড়জীকে লিখে দেব, আমার যাওয়া হবে না:

না বাবা, আমার মত পালটেছি। এখানে থাকলে খোকা বয়ে যাবে। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। ভাবছি, আর কোথাও গিয়ে ও যদি মানুষের মতো হয়।

হৈমবতী নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল।

যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। কাল সকাল এগারোটা-পঞ্চান্ন মিনিটে গাড়ি।

গৌরমোহন উৎসাহের সঙ্গে জিনিষ-পত্তর গোছগাছের তদারক করছেন।

লাবু এখনো চলে যায় নি। হৈমবতী বলেছে, কাল আমাদের সঙ্গেই চলে যাস।

বাড়িটাকে ছঃস্থ্য এক আত্মীয়ের হেপাজতে রেখে যাবেন গৌরমোহন। হৈমবতীরা যদি আর না-ফেরে তবে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

স্কুল থেকে উইদাউট্ পে-তে ছুটি নিয়েছে হৈমবতী। বলা যায় না যদি চলে, আসতে হয়! তাই চাক্রিটা হাতে রেখে দিল। ওদিকে কিছু একটা হয়ে গেলে চাক্রিটা ছেড়ে দেবে।

সারাবাড়ি ঘুরে সরানো-গোছানো দেখা-শোনা করে হৈমবতী।
এতদিন ধরে জিনিষ-পত্তর জমেছে তো কম নয়! সব কি আর নিয়ে
যাওয়া যাবে। সম্ভবও নয়। তাই একটা-কি-দু'টো ঘরে ভরতি
করে রেখে যাবে। লোক লেগেছে সেইজত্যে। সেকালের ভারি
কাঠের সিন্দুক আর আলমারি সরাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তারা।

লাবুও তাদের সঙ্গে লেগে আছে।

হৈমবতী একটু চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, তুই একটু দেখে শুনে করে-কম্মেনে লাবু—

দেখছি তো মাসিমা!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হৈমবতী বলে, শরীরটা দেখছি এখনো সামলে উঠতে পারেনি। সেই বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে কি হবে তাই ভাবছি! তুই আমাদের সঙ্গে চল না লাবু—যাবি ?

আমি আর কোথায় যাব মাসিমা, মা-বাবাকে ছেড়ে! এইসব বিপদ-আপদ কেটে গেলেই আমি দেশে ফিরে যাব।

হৈমবতী বলে, তা' বটে।

এক-এক সময় ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে চলে যাই। লাবু পিটপিট করে হৈমবতীর দিকে চায়, তোমার এত কফী!

আমার কম্ট তুই বুঝিস লাবু ? কথা না-বলে শব্দ করে লাবু, হুঁ-উ।

হৈমবতী অপলক চোখে লাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাবুর ইচ্ছে হয় হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে, মাসিমা তোমার ছেলেকে দেখছি না কেন! তাকে নিয়ে যাবে না ?

পারে না। কি রকম একটা লজ্জা এসে লাবুকে জড়িয়ে ধরে। চুপ করে যায় সে।

সারাদিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হয়ে উপরে উঠে গেল হৈমবতী। একটু প্রে গিয়ে লাবু চা দিয়ে এল।

চা খেয়ে নিঝুম হয়ে বিছানায় এলিয়ে রইল হৈমবতী।

অবেলার আলো ছেলে-হারা মায়ের মতো জানালার কাছে বিষয় মুখে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ নিভে গেল।

আকাশের দিকে তাকায় হৈমবতী। হঠাৎ মেঘ করে এসেছে। শুয়ে থাকতে-থাকতে বৃষ্টি এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বৃষ্টির কুয়াসায় সব কিছু আবছা হয়ে গেল। পাতাঝরা বাগান থেকে অচেনা একটা গন্ধ ভেসে আসে।

সেকেন্দ্রারাও থাকতে হৈমবতী দেখেছে শাওনমাসে এমনি মেঘ-করা দিনে মেয়েরা কেউ শশুরবাড়ি থাকে না। ঝুলনে বাপের বাড়ি আসবেই। এই সময়টা বাপের বাড়ির জন্মে মেয়েদের মন কেমন করে!

জানালার বাইরে নিষ্পালক চোখে তার্কিং থাকে ছৈমবতী। তার মনেহল সেও বুঝি অনেকদিন বাদে বাপের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। পরবাস থেকে স্ব-বাসে। আসন্ন এক ঝুলন উৎসবে।

ছোটবেলায় বন থেকে মঁহদীপাতা এনে রাখত। রাত্রে শোবার সময় সেই মঁহদী পাতা বেটে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। সকালে উঠে দেখেছে হাতের চেটোয় বিচিত্র এক নক্সা রঙীন হয়ে আছে। মনে-মনে অস্পষ্ট একটা গান স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

হরিয়াল হরিয়াল

আম্মা মেরি চুঁদ্রীরে—

এ জী কোই হাম্মেরি রাঙ্গায় দেরে !
হরিয়াল হরিয়াল

আম্মা মেরি চুঁদরীরে!

সংহলিদের কেউ বসত দোলনায়। দোলা দিত কেউ। পাশে দাঁড়িয়ে গান ধরত বাকিরা:

হিঁডোলা কুঁজ্বন ডালারে

ঝুলন আঈ রাধিকা পিয়ারীরে !

কাহেকী খম্ব গড়্বায়ে রে,

কাহেকী ডালি ডোরিয়া রে ?

সোনেকী খম্ব গড়্বায়ে রে,

রেশমকী ডালি ডোরিয়া রে ।

কোন্ ঝুলে কো ঝুলাবে পিয়ারীরে ?

রাধে ঝুলে কৃষ্ণ ঝুলাবে পিয়ারীরে.!

স্থার সেই ছবি সেকেন্দ্রারাও গিয়ে আর খুঁজে পাবে না। সরোজ প্রেমলতা রুকমিনি বিয়ে হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। দীর্ঘ-দিন কেউ কারো থোঁজ রাখে না। সবাই পালটে গেছে। হৈমবতী নিজেও কি কম পালটেছে। জীবনের স্বপ্ন সাধ সব কিছু শেষ করে আবার সেকেন্দ্রারাও ফিরছে!

জ্বলে ভরে ওঠে হৈমবতীর চোখ।
কখন সন্ধে হয়ে গেছে। আলো জালতে মনে নেই।
গৌরমোহন এসে আলো জাললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি হৈম?
না বাবা। উঠে বসে হৈমবতী।

হাারে হৈম, তোর ছেলের তো থোঁজ খবর নেই ! এদিকে সব ব্যবস্থা শেষ।

এসে পড়বে ঠিক দেখো। কী জানি! ভারি মুসকিল হল দেখছি।

না এলে আর কি করা যাবে বল।

যাবার সময়ও ওকে নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না.। ফেলে তো যাওয়া যাবে না।

হৈমবতী চুপ করে থাকে।

ওর জন্মে শেষকালে যাওয়াটা না পিছিয়ে যায় আবার! চিন্তিত মনে হয় গৌরমোহনকে, কাজ তো কম নয়! এখানেও যেমন সেখানেও তেমনি। সতুর ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে হবে কারো কাছে যদি থাকে। তার ভরসাতেই একরকম্ যাওয়া।

হৈমবতী গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার মুখটা নতুন করে দেখে ভাবে, সব সময় যাকে দেখি তাকে তো ভালো করে দেখি না। আজ বাবার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে কত বুড়ো হয়ে গেছেন। এতদিন এমন করে লক্ষ্য করে নি হৈমবতী। চোখের বাদামি রঙটা যেন চামড়ার ভাঁজ পড়ে ঢেকে যাবার মতো হয়েছে। কালের অভ্যমনস্ক হাত সারা মুখে দেদার সব আঁকিবুঁকি টেনে গেছে।

হৈমবতীর ভাবনার মধ্যে কখন নিচে নেমে গেছেন গৌরমোহন। নিঃসঙ্গ সময়ের টানা-পড়েনে আকাশ-কুস্থম ফুল তোলে হৈমবতী।

এমনি এক ঝুলনের রাতে সত্যপ্রসাদ এসে ডাক দিয়েছিল হৈমবতীকে। সেদিন বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে বেরিযে গেছিল।

কোথায় যাব সতুদা ?

চলু প্রাজ একসঙ্গে দোলনায় চুলব হু'জনে! একটু থেমে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, কোন্ ঝুলে কো ঝুলাবে পিয়ারীরে ? রাধে ঝুলে কৃষ্ণ ঝুলাবে পিয়ারীরে! হৈমবতী হেসে উত্তর দিল,

ধীরে সে ঝোটা দেঅ্বনয়ারী রে, হমে তো ডর লাগত বড়ী ভারী রে!

তারপর শব্দ করে, ঈস.! অন্ধকারে সত্যপ্রসাদের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে ছিল হৈমবতী, কেউ যদি দেখে ফেলে সতুদা? আমার বড়ুড ভয় করে!

কারো খেয়ে কাজ নেই তোমার-আমার ঝুলন দেখার জন্মে রাত জেগে বসে থাকবে। চল—। হৈমবতীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছিল সত্যপ্রসাদ। রুকমিনিদের বাইরের বাড়ির নিমগাছে টানানো দোলনায় শ্রাবণের রাত্রি অস্থির চুই হুদয়ের সঙ্গে চুলেছিল।

মাসিমা ?

কিছুক্ষণ হৈমবতীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাসিমা।

এবার চোখ মেলে তাকায় হৈমবতী, কি—কিছু বলছিস লাবু ? তুমি আজ নিচে খাবে তো ?

হ্যা, উপরে আর টানাটানির দরকার কি ?

আচ্ছা। নিচে নেমে যেতে গিয়েও থেমে গেল লাবু, মাসিমা— কিছু বলবি লাবু ?

নীল লিলি ফুটেছে আজ।

সত্যি ? উঠে বসে হৈমবতী, নীল লিলি খোকার প্রাণ ছিল—
ও এলে ভারি খুসি হবে রে লাবু—কতদিন থেকে আশা করেঁর
বসে আছে!

ও কি আর ফ্রিবে! অস্পষ্ট সরে নিজেকেই বলে বুঝি লাবু।

কিছু বললি লাবু ?
কিছু না মাসিমা। লাবু নিচে নেমে গেল।
হৈমবতী উঠে একবার চারদিক দেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে

পড়ল। একবার ভাবল, খোকা বোধহয় মালতিপুরের মাঠ পার হয়ে হেঁটে আসছে। এখুনি হয়তো দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকবে, মা!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমবতী খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল লাবুর ডাকে।

মাসিমা খাবার দিয়েছি। এস— খোকা ফিরেছে ? উঠেই জিজ্ঞাসা করে হৈমবতী। না তো।

হৈমবতী আর গৌরমোহন একসঙ্গে খেতে বসে। তুমি এখনো খাও নি বাবা ?

তোর জন্মেই বসে আছি। একসঙ্গে খাব।

অনেক রাত হয়ে গেল তোমার খেতে—কাল তো ভোরেই উঠতে হবে আবার!

তু'জনে নিঃশব্দে খেয়ে যায়।

গৌরমোহনের একটু আগে খাওয়া হয়ে গেল। বললেন, হৈম আমি উঠছি। তুই আস্তে খেয়ে আয়।

হৈমবতীরও খাওয়া হয়েগেছিল। মুখ তুলে বলল, বাবা তোমাকে কথাটা বলব কি না ভাবছি—

কি কথা রে!

তোমাকে এখনো বলা হয় নি। একটু ভাবে হৈমবতী, না ঠিক তা নয় তোমাকে বলতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে তোমাকে বলা দরকার। এখনো বোধহয় ভেবে দেখার সময় আছে। যদি মনে কর যাওয়া ঠিক হবে না তা'হলে তাই হবে।

একটু অধৈর্য হয়ে গৌরমোহন বলেন, কি এম- কথা বুঝতে পারছি ন্ধু যার জন্মে এত বাহানা করছিস হৈম!

সতুর্দা মারা গেছে।

এঁয়া! গৌরমোহনের ভিতর থেকে আর্তনাদ চমকে উঠল, কবে ? অনেকদিন হল। তুমি তৃঃখ পাবে তাই তোমাকে বলভে পারি নি। সেকেন্দ্রার থাবার আগে কথাটা তোমাকে না-বলাটা বোধহয় অন্থায় হবে। তুমি তো তার উপর অনেকখানি ভরসা রাখ। এতক্ষণে গৌরমোহন যেন সামলে নিয়েছেন, কি হয়েছিল সতুর গ

এ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে।

ও। কথাটা শোনবার আগে গৌরমোহন ঘরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হৈমবতী উঠল, আজ আর রাত করিস নে লাবু। কাল ভোরে উঠতে হবে।

একটু পূরে উপরে উঠে গেল হৈমবতী।

পরদিন ভোরে উঠে হৈমবতী লাবুকে ডেকে তোলে, কত বেলা হয়ে গেল। ও লাবু ওঠ—গোছগাছ সেরে একটু পরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বাবাও ওঠেনি বোধহয়—আজ দেখছি ভারি বিপদ হবে!

হৈমবতী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গৌরমোহনের দরজায় ধাক। দিতে দরজা খুলে গেল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন গৌরমোহন। মাথ। একদিকে একেবারে কাৎ হয়ে গেছে। চশমাটা পড়তে-পড়তে কোনরকমে চোখে লেগে আছে।

বাবা তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ। গৌরমোহনের সাড়া নেই।

অবাক হয়ে নিরুত্তর গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে, কান্নায় ভেঙে পড়ে হৈমবতী, কোথায় তুই বিষ পেয়েছিলি সেই খবরটা তোর দিদিকে যদি দিয়ে যেতিস হেমু!